# त्भ भित्र

( मश्चम्य थए)

## बोखादनज्नाथ क्यात-मङ्गलि ।

আশিন-- ১৩৪৩

#### প্রকাশক

### শীজ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার ২০১ কর্ণভয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাভা

অষ্টাদশ থও ( যন্ত্ৰস্থ )

উমাশঙ্গর প্রেস,

প্রিণ্টার—শ্রীমৃগেক্তনাথ কোন্তার ১২নং গৌরমোহন মুখার্জ্জী ষ্ট্রীট কলিকাতা।

## সূচীপত্ৰ

| ব্ষয়      |                                         | পৃষ্ঠা              |
|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 51         | অধ্যাপক যাদবচন্দ্ৰ চক্ৰবৰ্ত্তী এম, এ    | >>                  |
| २ ।        | ঘাটাল জলসরার বিশ্বাস বংশ                | >:00                |
| ૭ ,        | অনারেবল মিঃ বিজয় কুমার বস্থু সি-আই-ই   | ૭১—૭ર               |
| 8          | ব্যাট্রার দত্ত কুল গাথা                 | <b>೨೨৬৮</b>         |
| <b>a</b> 1 | রায় রাহাত্র শ্রীয়ুক্ত কৈলাসচক্র বস্থ  | ৬৯ ৭৮               |
| <b>'</b> 9 | শ্রীযুক্ত কিশোরী মোহন চৌধুরী এম-এ, বি   | এল                  |
|            | এম, এল্, সি                             | 9৮৮                 |
| 9 1        | বন্দেলের জমিদার বংশ                     | b2bb                |
| <b>b</b>   | স্বৰ্গায় কালী প্ৰসাদ বন্ধী             | <b>८८—–५</b> ५      |
| ۱ ه        | স্বর্গীয় কালিদাস সরকার                 | à8−à6               |
| > 1        | মজিলপুরের দত্ত বংশ                      | <b>ラタ――)。9</b>      |
| >> 1       | আক্নার থোষ বংশ                          |                     |
|            | শ্রীয়ুক্ত তুলসীচরণ ঘোষ                 | う0ケ―つそう             |
| >< 1       | সার কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত কে, সি, এস আই    | <b>&gt;</b> そそ―->そ9 |
| 201        | শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ সেন (উকিল খুলনা) | ১ <b>২৮—১৩</b> ১    |
| 8          | উলা, উত্তরপাড়ার সদানন্দ মিত্রের বংশ    |                     |
|            | রায় শ্রীযুক্ত অমুকুলচক্র মিত্র বাহাহর  | ১৩২— <b>:</b> ৩৮    |
| ) (        | হাজি আবছর রসিদ খাঁ                      | 88:60:              |

| <b>३७</b> । | মাগুরার রায় চৌধুরী বংশ-বঙ্গের শ্রমিকনেতা                 |                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|
|             | শ্রীযুক্ত ক্বফচন্দ্র রায় চৌধুরী এম এল সি                 | 286-76A             |
| 196         | রায় শ্রীমহেন্দ্র নাথ গুপ্ত (দাশগুপ্ত ) এম-এ, বি, এ       | 7                   |
|             | বাহাহুর                                                   | ১৫৯—১৬৩             |
| 761         | রায় শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সেন বাহাত্বর বি এল, এম, এব     | ল, সি               |
|             | ও বান্ধব দৌলতপুরের সেন বংশ                                | >68>9º              |
| >> 1        | রাধানগরের (হুগলী) এবং বর্ত্তমানে কলিকাভার                 |                     |
|             | সিমুলিয়া মিত্র বংশ ৬ বঙ্কিমবিহারী মিত্র                  | <b>&gt;98&gt;</b>   |
| २०।         | রায় বাহাত্ন শ্রীযুক্ত ভড়িৎভূষণ রায় সলিসিটন             |                     |
| (           | ভাগ্যকুল )                                                | >>c>>9              |
| २১।         | উড়িষ্যার প্রসিদ্ধ কাষ্ঠ ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত স্থরেশচন্দ্র |                     |
|             | মুখোপাধ্যায়                                              | 266-729             |
| २२ ।        | রায় সাহেব শ্রীযুত যোগেজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়               | \$5.⊱—- <b>₹</b> 98 |
| २७ !        | খানবাহাত্র মৌলবী চৌধুরী কাজেমদীন আমেদ                     |                     |
|             | সিদিকী, জমিদার বালিয়াদি (ঢাকা)                           | २७৫२৫8              |
| २8          | স্বৰ্গীয় যামিনী নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়                      | २ ० ० — २ ० ৮       |
| २ <b>८</b>  | স্বর্গীয় শ্রামলধন দত্ত ( সলিসিটর )                       | २৫৯—२७७             |
| २७ ।        | ফরিদপুরের থানবাহাত্ব মৌলবী আবত্রলগণী                      |                     |
|             | সাহেবের সংক্ষিপ্ত বংশপরিচয় ও জীবন বৃত্তান্ত              | <b>२७१</b> २१8      |
| २१ ।        | খান সাহেব মৌলবী আবহুল গফুর                                | २१8२१৫              |

# त्न-পरिश

## अशार्शक यान्वहन् हक्वर्डी এম-এ

স্থান্থ স্থান অধ্যাপক যাদ্বচন্দ্র চক্রবন্তী মহাশার একজন অসাধাবণ প্রতিভাসম্পন্ন ও মহৎ চরিত্র পুরুষ ছিলেন। জগতে যাহার। প্রতিষ্ঠা লাভ করেন প্রথম জীবনেই তাঁহাদের প্রতিভার প্রমাণ পাওয়: যার প্রিটাজীবনে বিভালাভের জন্ম, জ্ঞানের জন্ম যাদ্বচন্দ্রের অসীম দৈন্ত ও চেষ্টার কথা আলোচনা করিলে বিশ্বারে নির্বাক্ ভইতে হয়।

স্থার মধ্যাপক চক্রবন্তী মহাশ্য় পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমার পাচ মাইল দূবে তেঁতুলিয়া নামক একটি গগুগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিত ৮ক্ষণ্টক চক্রবন্তী মহাশ্যের আর্থিক অবস্থা সচ্চুল ছিল না, সামান্ত জ্যি জ্যার আ্য়ে তিনি কোন প্রকারে পরিবারবর্গের ভরণ পোষণ করিতেন। তাহার তিন পুত্র ও তিন কন্তা ছিল। ভাইভগিনীদের মধ্যে যাদ্রচক্রই সর্ক্রেষ্ঠ ছিলেন।

যাদবচক্রের বাল্যকালেই প্রতিভার বিকাশ দেখা যায়। মতি অল্প বয়সেই তিনি 'বর্ণপরিচয়' পুনঃ পুনঃ আরুত্তি করিতে করিতে মৃথস্থ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। অতঃপর তাঁহাকে স্থানীয় পাঠশালায় ভর্তি করিয়া দেওয়া হয়। সেখানকার পাঠ সমাপ্ত হইলে তিনি ময়মনসিংহে গিয়া তত্রতা উকীল ও যাদবচন্দ্রের দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় কীলানাথ ভাত্তী মহাশ্যের বাসা বাড়ীতে থাকিয়। পড়াশুনা কবিতে থাকেন। ঐ বাসা বাড়ীতে ভাত্তী মহাশয়ের পরিবারবর্গ থাকিতেন না, স্কুতরাং ঐ গুহে আশ্র প্রাপ্ত আর্ভ কয়েক জন সভীর্থের সহিত যাদবচন্দ্র নিজেরাই রন্ধন কাম্য সম্প্র কবিয়া সাহারাদি কবিয়া বিছালয়ে যাইতেন। কিঞ্চিদ্ধিক ছুই বংস্র কাল যালবচন্দ্র উক্ত ভাত্তী মহাশয়ের বাস। বাড়ীতে থাকিয়া পড়াশুন করেন, সদরবান যাদবচন্দ্র পরবর্তী জীবনে এই উপকার বিশ্বত হন মতে। ওকালতী হইতে অবসব লইবার পব কালীনাথ ভাত্ডী মহাশ্র হতদিন জীবিত ছিলেন যাদবচন্দ্রবাবের তাঁহাকে ২৫১ প্রতিশ টাকা করিয়া অর্থ সাহায়া করিয়াছেন এবং ভাঁহাদের পারিবাবিক বিপদে অর্থ দিয়াছেন। এই সময়ে মাসিক এক টাকা সুল মাহিনা দেওযার ক্ষমত না থাকায় ভাহার ইংবাজী কলে ভর্তি হওয়া সন্তব হয় নাই, ভাঁহ'কে বাহাল! বিতালয়ে চার আন। মাহিনায় ভরি হইতে হইণাছিল। ভাতঃপর মংমন-সিংহএর একটি জমিদারী কাছারীতে যাদনচন্দ্রে পিতা কুফচন্দের একটি চাকুরী হয়, কিন্তু তিনি বেশীদিন ঐ কাজ করিবাব অবসর পান নাই। মাত্র তিন যাস কাজ কবিবার পর নৌকাযোগে পুত্রকে লইয়া বাড়া शामिवात काल कुक्छ क लिया (ताश (नोक) गुर्धा गृजा राजा राजा वा मण्य-চন্দ্র তথন একটি অপরিণত বৃদ্ধি বালক মাত্র। অপরিচিত স্থানে পিতৃ-শোকাতুব বালক পুত্রের পক্ষে পিচুদেহ দাহ করা যে কিরূপ বিপক্ষনক তইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমান কবা যায়।

পিতার জীবদশায় যাদব চন্দ্রের জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর বিবাহ হয়। তাহার পিতা সঞ্চিত সামান্ত হার্থভ রাখিয়া যান নাই, কেবল মাত্র কিছু জমাজমি রাখিয়া যান, তাহা হইতে বংসরে ৬০।৭০, টাকা আয় হইত। কিন্তু এই টাকাও নান। বৈব্যিক গোলমালে সব সময় ঠিকমত আদায় হইত না।
বাদ্বচন্দ্রে মাত। তুর্গাস্থলরী দেবী অতাস্ত বৃদ্ধিমতী, শ্রমপরাংণ। ও ধৈর্যাশালা নারী ছিলেন: অসীম কেশে এই সময়ে তিনি সন্থান করটিকে পালন
কবিতেছিলেন। বাদ্বচন্দ্র অন্তব্যক্ষ চইলেও মারের তঃথ কন্ত মর্ম্মের কর্মতার করিয়া অতাস্ত ব্যথিত চইতেন। এই সময়ে তাহাব সম্মুথে তুইটি
কঠিন সমস্থা মূর্ত্ত চইয়া উঠিল, একটি সংসার প্রতিপালন, দ্বিতীয় নিজের
প্রাশোনা।

পিতৃবিয়োগের পর যাদবচলকে শারীরিক ও মানসিক জনেক কষ্ট সহা করিতে হইয়াছিল। জমিজমার হাতি সংমান্তা লায়ে ও মাতার রৌপনালক্ষারগুলি বিক্রয় করিয়। এই সময়ে তিনি সংমাবেব বায় ও নিজের পড়াশোনার বায় কোনক্রমে নির্কাহ করিতে লাগিলেন। শারীরিক কোন প্রকাব শ্রম স্বীকারে য়াদবচন্দ্র পরায়্বা ছিলেন না, গুহেব বিশেষ শ্রমমাধা কাজ, যাহা স্থীলোকের পক্ষে সম্ভব নহে তাহা তিনি নিজেই মাধায় করিতেন। সংমারের প্রয়োজনীয় যাবতীয় জিনিয় তিনি নিজেই মাধায় করিয়া বহন করিয়া আনিতেন।

মধা বাঙ্গালা পরীক্ষাণ উপস্থিত হইণা গাদবচক্র রাজসাহী বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার কবিয়া চাব বংসরের জন্ম মাসিক ৪১ চারি টাক। কবিয়া বৃত্তিলাত করেন। এই সমধে জননীর একান্ত ইচ্ছায় তিনি পাবনা জেলাব সিরাজগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত কাওরাখোলা গ্রাম নিবাসী নিষ্ঠাবান্ সং রাঙ্গাল ধরামচক্র ভট্টাচার্যা মহাশ্যের অষ্টম বর্ষীয়া লক্ষ্মী স্বরূপিনী কন্ম। গিরিজা স্থকরী দেবীব পাণিগ্রহণ করেন। ইনি বর্ত্তমানে জীবিতা আছেন।

অতঃপর তিনি পুনরায় ময়মনিদিংহ গিয়া কালীনাথ ভাত্ড়ী মহাশয়ের বাসায থাকিয়া জেলা স্কুলে পড়িতে থাকেন। বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র বলিয়া স্থুলে তিনি 'ফ্রী' ইইতে পারিয়াছিলেন। মাতাকে তিনি প্রতিমাসে বৃত্তির চার টাকাই পাঠাইয়া দিতেন, নিজের জন্ত কিছুই রাখিতেন না। তুই বংসর পড়িবার পর এই সময়ে যাদবচক্রের এক অত্যন্ত অস্থবিধা উপস্থিত হইল; তাঁহার আশ্রয়দাতা আশ্রীয় কালীনাথ ভাত্ড়ী মহাশ্য এই সময়ে সেরপুরের সরকারী উকিল পদে নিযুক্ত হইয়া ময়মনসিংহ ত্যাগ করেন। ইহাতে নানাদিকে বিপন্ন হইয়া যাদবচক্র আর্থিক অস্থবিধায় তিন টাকা মাহিনাতে একটি বালকের গৃহশিক্ষতায় নিযুক্ত হন। এইরূপে এণ্ট্রাম্প পরীক্ষা পর্যন্ত আরভ কয়েকবংসর যাদবচক্রকে নানাস্থানে অন্তান্ত লোকের বাসায় থাকিয়া নান। অস্থবিধার মধ্যে ময়মন-সিংএর পাত্ত সমাপ্ত করিতে হয়।

১৮৭৬ গৃষ্টাকে যাদবচক্র এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তার্গ হইয়। ১৫ পনের টাক। বৃত্তি লাভ করেন, অভঃপর তিনি কলিকাতায় আসিয়া জেনারেল এসেন্রিজ ইন্ষ্টিটিউশন এ এক্, এ পড়িতে আরম্ভ করেন। এই সমত্রে তিনি নিজের ব্যায় বহনের জন্ত ১০ দশ টাক। রাথিয়া মাতাকে প্রতিমাপে ৫ পাঁচ টাক। করিয়া পাঠাইতেন। মাতৃভক্ত যাদবচক্র তাঁহার অভাবনিপীড়িতা ক্ষেহময়া জননীর জন্ত অন্তরে অত্যন্ত ব্যথা অন্তব করিতেন এবং বতদিন মাতা জীবিতা ছিলেন, তাহার কট মোচনের জন্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু গুর্ভাগ্যের বিষয় এই, যাদবচক্রের সৌভাগ্য-স্থ্যা যথন মধ্যগগনে ভাস্বর হইয়া দেখা দিলেন তাহার অনেক পূর্বেই তাঁহার জননী স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। মাতাকে আর্থিক স্থথে স্থা করিতে পারেন নাই বলিয়া পরবর্ত্তা জীবনে তিনি অনেক সময় আক্ষেপ করিয়াছেন।

যাদবচন্দ্র অর্থাভাবে পুস্তকাদি ক্রয় করিতে না পারিয়া সতীর্থগণের নিকট চাহিয়া লইয়া তাহাদের পুস্তক পডিয়া লইতেন। সংস্কৃত কোসের প্রোফেসর রেভারেও কে এম্ ব্যানার্জির নোট তিনি নকল করিয়া লইয়ছিলেন। এফ্ এ পড়িবার প্রথম বংসরেই 'বাইবেল' পরীক্ষায় প্রথম হইয়া তিনি ৮০ চার টাকা বৃত্তি পান, ইহাতে তাঁহার অর্থাভাব কথঞ্চিং দূরীভূত হয়।

দারিদ্রা শিক্ষালাভের পক্ষে কতথানি অন্তরায় তাহা মর্ম্মে মর্মে অন্তরত করিয়াছিলেন বলিয়া উলার চরিত্র যাদবচক্র ভবিষ্যতে উপার্জ্জনক্ষম হইয়া নিজ বাড়ীতে রাখিয়া অনেক ছাত্রকে অয়দান করিয়াছেন এবং অনেক ছাত্রকে অর্থ সাহায়্যও করিয়াছেন। তাঁহাব দুস্থ আর্থায়বর্গকেও তিনি চিরদিন যথেই অর্থ সাহায়্য করিয়া আসিয়াছেন, ত্রংখীর দ্বংখনোচনে যাদবচক্র মুক্তহস্ত ছিলেন। মানুষ প্রকৃত মানুষ হইলে নিজের আর্থিক অবস্থার উয়তি হইলেও দরিদ্রের দ্বংখ অনুভব করিবাব শক্তি হারায় না। ইহারাই জগতে মহৎ চরিত্র বলিয়া বরেণ্য হইয়া থাকেন।

'জেনারেল এসেম্ব্রিজ ইন্ষ্টিটিউশন' এ যাদবচন্দ্র স্বর্গীর খ্যাতনামা অধ্যাপক গৌরীশঙ্কর দের ছাত্র ছিলেন। গৌরীশঙ্কর তাঁহার এই প্রতিভাবান ছাত্রটিকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। তাঁহার জীবনের শেষ অবস্থার যাদববারু প্রারই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিরাছেন।

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে এফ্ এ পরীক্ষায় সসন্মানে উত্তীর্ণ হইয়া যাদবচন্দ্র ২৫ প্রিকা টাকা বৃত্তি লাভ করেন। ঐ সময়ে বি, এ পরীক্ষায় কোন বৃত্তি ছিল না, কেবল প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রের। বি, এ পরীক্ষায় বৃত্তিলাভ করিতেন। প্রেসিডেন্সী কলেজের মাসিক বেতন বেশী বলিনা তাহার পক্ষে প্রেসিডেন্সীতে পড়া কষ্ট্রসাধ্য ব্যাপার—অ্থচ বি, এ পরীক্ষায় বৃত্তি না পাইলে তাঁহার পক্ষে এম্ এ পড়া অসম্ভব হইবে ইহা বৃথিতে পারিয়া বাদবচন্দ্র মহা চিস্তায় পড়িলেন, অবশেষে তিনি ষথাক্রমে 'ক্যাথিড্রাল

মিশন' কলেজে (এখন উঠিয়া গিয়াছে) ইংরাজী ও গণিত এবং প্রেশিডেন্সা কলেজে পদার্থ বিভাও রসায়ন পড়িতে লাগিলেন।

তৃতীয় বাধিক শ্রেণীতে পাঠকালে যাদবচক্রেব সেহ্ণীল। জননী স্বর্গারোহণ করেন। যাদবচক্র এই সময়ে মাতৃশোকে এবং বালিক। পত্নী ও লাতাভগ্নীদের লইয়া অতান্ত বিব্রত হইয়া পডেন, কিন্তু তাঁহার বুদ্ধিমতী স্থাল। পত্নী ধাশুড়ীর অভাব ঘটিলে দেবর ও ননন্দাগণের সাহায়ে সংসারের শৃঙ্খাল। বজায় রাখেন, এই জন্মই যাদবচক্রের পক্ষে পাঠ চচ্চা অব্যাহত রাখ। সম্ভব হইয়াছিল।

নিজের শিক্ষালাভের সঙ্গে সঙ্গে কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছইটির শিক্ষা সম্বন্ধেও যাদবচন্দ্র সত্যন্ত সচেষ্ট ছিলেন, তিনি নিজে যথন এম্ এ পড়েন তাহার ভ্রাতা তইটি তংকালে সিরাজগঞ্জে এণ্ট্রান্স পরীক্ষার জন্ম প্রস্তুত হইতেছিলেন। যাদবচন্দ্র ঋণ করিয়া উভয় ভ্রাতার পাঠের ব্যয় বহন করিতেছিলেন।

যাদবচন্দ্র গণিত শাস্ত্রে এম্-এ পড়িতে লাগিলেন, কিন্তু অর্থাভাবে পুস্তক ক্রয় কর। তাহার পক্ষে কষ্ট্রসাধ্য ব্যাপার হইয়া উঠিল। এই সময়ে ভগবান তাহার সহায় হইলেন। তিনি ম্যাকেঞ্জা কোম্পানীর নীলাম হইতে ৮০ আশি টাকা ম্লোর পুস্তক ৯ নয় টাকায় থরিদ করিলেন। এম-এ শ্রেণীতে তাহার সহিত আরও তুইজন গণিত পড়িতেছিলেন; ইহাদের একজন রাজসাহী কলেজের ভূতপুর্ব অধ্যাপক রাজমোহন সেন অপরজন স্বনাম্থ্যতে গণিত পুস্তক প্রণেত। ৮কালীপদ বস্তু। ইহারা ১৮৮১ গৃষ্টাক্বে এম্-এ পাশ করেন।

এই সময়ে যাদবচন্দ্র সিটি কলেজে গণিতের অধ্যাপকের পদ পান এবং কলিকাতায় বাস। করিয়া এণ্ট্রান্স পরীক্ষোত্তীর্ণ উভয় ভ্রাত। এবং পত্নীকে কলিকাতায় লইয়া আসেন। পিতৃ বিয়োগের পর তাঁহার দ্বিতীয়

ভগিনীর বিবাহ তাঁহার মাতাই দিয়াছিলেন, কিন্তু মাতার স্বর্গারোহণের পরে যাদবচন্দ্রই চেষ্টা করিয়। কনিষ্ঠা ভগিনীর বিবাহ দেন। অতঃপর তিনি মধ্যম ভ্ৰাতা মুকুন্দচক্ৰ ও কনিষ্ঠ ভ্ৰাতা বন্যালীকে বি-এ পড়াইতে থাকেন এবং এই সময়েই মাণিকগঞ্জ মহকুমার অন্তঃর্গত মাইজ্থাড়া গ্রাম নিবাসী মহেন্দ্র নারায়ণ চক্রবর্তী মহাশয়ের কন্সা নলিনীবালা দেবীর সহিত ম্কুন্দ চন্দ্রের বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করেন। ইহার ছুই মাস পরেই তিনি কনিছ ভ্রাত। বন্যালীর সহিত সেরপুরের জ্মিদার বংশায় স্বর্গীয় গিরীশ নারায়ণ মুন্সী মহাশয়ের কন্তা রাধাবিনোদিনী দেবীর বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। ভ্রাতাদের পড়াশোনা, বিবাহ এবং পববর্ত্তী কালে উভয় ভ্রাতার কঠিন রোগের চিকিৎসা, বায়ু পরিবর্ত্তন প্রভৃতির সকল ব্যয় যাদবচন্দ্র একাই বহন করিয়াছিলেন। কিন্তু তুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার তইটি ভ্রাতাই অকালে মৃত্যুমুথে পতিত হয়। ইহার। খুব প্রতিভাসম্পর ছিলেন, জীবিত থাকিলে কৃতী হইতে পারিতেন আশা হয়। কনিষ্ঠের মৃত্যুর কিছুদিন পূবে জানা বায় যে তিনি বৃত্তি লইয়া বি-এ পাশ করিয়াছেন, মধ্যম ভ্রাত্ত, আইন পড়িবার সময়ে কালগ্রাসে পতিত হন। ইহার একমাত্র কন্তঃ কুস্কুম স্বয়মা দেবীকে যাদবচক্র ঢাকার খ্যাতনামা উকীল ভ্তমানন্দ চন্দ্র রায় মহাশয়ের পুত্রের সহিত বিবাহ দেন।

নিটি কলেজে যাদবচন্দ্রের কার্য্যকাল ছয় বৎসর হইয়। গেলে ১৮৮৭ প্রীপ্তান্দে সার সৈয়দ আহ্মদ খা বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় যোগদান করিবার জন্ম কলিকাতায় আসেন। তিনি আলিগড়ের 'এম্-এ-ও' কলেজের গণিতের অধ্যাপকের জন্ম 'ষ্টেট্স্ম্যান' পত্রে বিজ্ঞাপন দিয়াচিলেন; তদমুসারে যাদবচন্দ্র প্র পদের জন্ম দরখাস্ত করেন। অতঃপব সার সৈয়দ আহ্মদ তাঁহাকে ডাকিয়। পাঠান এবং উভয়ের মধ্যে অনেক-ক্ষণ উদ্বভাষায় নানারূপ আলাপ হয়। ঐ সময়ে বিভাসাগর কলেজের

ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপাল স্বর্গীয় সারদা রঞ্জন রায় মহাশয় 'এম্-এ ও' কলেজে অধ্যাপক ছিলেন, কলেজের কর্ত্পক্ষের সহিত কোন কারণে মতান্তর হওয়ার স্বাধীনচেতা সারদারঞ্জন অকস্মাৎ কলেজ হইতে চলিয়া আসেন। তথন সার সৈয়দ আমেদ বাদবচক্রকে তুই বংসরের চুক্তি করিয়া তৎক্ষণাৎ আলিগড় গিয়া কার্যাভার গ্রহণ করিতে বলেন, কিন্তু স্তায়পরায়ণ বাদবচক্র বলেন, তিনি কলেজে একমাস পূর্ব্বে 'নোটিশ' না দিয়া কথনও সেই কলেজ তাাগ করিতে পারেন না। সার সৈয়দ জিজ্ঞাসা করেন, "আপনি কি কলেজে কোন সর্ত্ত দিয়াছেন ?" যাদববাবু তত্ত্তরে বলেন, যদিও আমি কোন সর্ত্তে আবদ্ধ নহি, তথাপি আমি স্তায়তঃ একমাস পূর্ব্বে নোটিশ দিতে বাধ্য।" সার সৈয়দ আহ্মদ ইহাতে অত্যন্ত সন্তুই হইয়া কোনরূপ চুক্তি ব্যতীত একমাস পরে তাঁহাকে কার্য্যে যোগ দিবরে জন্ম অন্থরোধ করেন। সার সৈয়দ আলিগড়ে অনেকের কাছে গল্লচ্চলে এই কথা বলিতেন।

১৮৮৮ গৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী তারিথে যাদবচন্দ্র কার্যাভার গ্রহণ করিয়া আলিগড যাইয়া তত্রত্য উকীল স্বর্গীয় জ্বালা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীতে কয়েক দিনের জন্ম আতিথ্য গ্রহণ করেন। এই চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এবং আলিগড়ের তদানীস্তন অন্ততম উকীল স্বর্গীয় আগুতোষ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সহিত পরে তাঁহার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়।

যাদবচন্দ্র ২৮ বংসর কাল আলিগড়ে বিশেষ ক্বতিত্বের সহিত অধ্যাপনা করিয়াছিলেন, তথায় তিনি সর্বজনসমাদৃত ছিলেন। গণিতশাস্ত্রে তাঁহার অসামান্ত প্রতিভা ও তাঁহার অমায়িক মধুর চরিত্রগুণে আরুষ্ট হইয়া আলিগড়ের অধিবাসী শিক্ষিত সমাজ এবং কলেজের ভারতীয় এবং ইউরোপীয় প্রফেসরগণ তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও প্রীতির দৃষ্টিতে

দেখিতেন। আলিগড় কলেজের ট্রাষ্টিদের অধীনে যে সকল কমিটি ছিল, তিনি তাহার সকল গুলিরই সদস্ত ছিলেন। কয়েক বংসর কলেজের 'ফাইস্তান্সিয়াল বোর্ডে'এর (Financial Board) রেজিষ্ট্রার ছিলেন এবং কলেজ সংক্রান্ত সকল আয় ব্যয়ের হিসাব স্ক্রভাবে ঠিক রাখিয়াছিলেন।

সার সৈয়দ আহ্মদের বাড়ীর কাছেই অধ্যাপক চক্রবর্তী মহাশরের বাংলোবাড়ী ছিল, সার সৈয়দ যাদবচক্রকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন এবং সর্বদাই তাহার সহিত দেখাশোনা করিতেন।

যথন যাদবচন্দ্র সিটি কলেজে অধ্যাপনা করেন, গেই সময় হইতে তিনি তাঁহার বিখ্যাত গণিত পুস্তক প্রণয়ন আরম্ভ করেন, আলিগড় গিয়াও ছইবৎসর উহার জন্ম তাঁহাকে পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। ১৮৯০ গৃষ্টান্দে তাঁহার ইংরাজী পাটিগণিত প্রকাশিত হয়। অতঃপর বাংলা, উদ্বু, হিন্দী, মারাসী, আসামী ও নেপালী ভাষায় উহার অন্তবাদ হয়। তিনি স্কুলের নিম্নতম শ্রেণীর জন্মও কয়েকথানি অন্তের পুস্তক লিখিয়াছিলেন। ১৯১২ গৃষ্টান্দে তাঁহার বাঁজগণিত প্রকাশিত হয়।

১৯০১ গৃষ্টাব্দে যাদবচন্দ্র বহু অর্থবায়ে সিরাজগঞ্জে একখানি প্রকাণ্ড বসতবাটি নির্মাণ করেন। যাদবচন্দ্রের পুত্রকন্তাগণ আলিগড়ে শৈশব অতিবাহিত করার ফলে সম্পূর্ণ হিন্দুস্থানী ভাবাপর হইয়৷ পড়ে, এমন কি বাঙ্গালা ভাষা উচ্চারণ করাই তাহাদের পক্ষে কষ্ট্রসাধ্য হইয়৷ পড়িয়াছিল। এইজন্ত সন্তানগণের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তিত হইয়৷ যাদবচন্দ্র অবসর গ্রহণের প্রায় ১৫ বৎসর পূর্ব্বেই পত্নী ও পুত্রকন্তাদিগকে দেশের বাড়ীতে রাখিয়া যান। যাদবচন্দ্রের পাঁচ পুত্র ও তিন কন্তা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তার মধ্যে একটি কন্তা আলিগড়েই মারা যায়। জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীয়ুক্ত রমেশচন্দ্র চক্রবন্তী। দ্বিতীয় পুত্র স্বর্গীয় প্রফুল্ল চক্রবর্তী এম্-এ বিএল

কলিকাত। হাইকোটের এড্ভোকেট ছিলেন, সম্প্রতি তুই বংসর পূর্বে তিনি স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত স্বধীরচন্দ্র চক্রবন্তী এম্-বি পূর্বের আসাম গভর্গমেন্টের অধীনে এসিষ্টেন্ট সার্জ্জন ছিলেন, বর্ত্তমানে কলিকাতায় থাকিয়া চতুর্থ লাত। শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র চক্রবন্তী বি এস্-সি এবং পঞ্চম লাত। শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র চক্রবর্তী এম্-এ ইহাদের সাহায্যে নিজেদের প্রেস এবং পুস্তক প্রকাশাদি সংক্রান্ত কাজ কন্ম পরিচালনা করেন। যাদবচন্দ্রের তুইটি কন্তার মধ্যে জ্যেষ্ঠা কন্তা শ্রীমতী প্রিরবালা দেবী ময়মনসিং জেলান্তর্গত এলাঙ্গা গ্রামের জমিদার অদ্ধকালী বংশেন্তের শ্রীযুক্ত শরৎক্রমল ভট্টাচার্যা মহাশ্রের সহিত বিবাহিত। হন, কনিত্র। কন্তা চারুবালা দেবীর পাবনা জেলার অন্তর্গত জামিরত। গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র মৈত্র বি-এল্ মহাশ্রের সহিত

ফুর্নার্য ২৮ আটাশ বংসর কলে বিশেষ খ্যাতির সহিত এম্-এ-ও কলেছে অধ্যাপনা করিয়া যাদবচল ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে অবসর গ্রহণ করেন। অবসর লইয়া তিনি যখন দেশে চলিয়া আসেন তথন তাহাব অভাব বেদনায় তথাকার অধিবাসীগণ বে কিরপ মম্মপীড়িত হইয়াছিলেন তাহা তাঁহার বিদায়কালীন সম্বন্ধনা সময়ের অভিনন্দন পত্রখানি দেখিলে ব্ঝিতে পারা যায়। আসিবার কালে তাঁহাকে বারটি বিদায় ভোজে যোগদান করিতে হইয়াছিল। তাঁহার সম্মানার্থে চারিটি উত্তানভোজত দেত্রা হইয়াছিল। একটি বিদায় ভোজে কলেজ সংক্রান্ত দেশীয় ও ইউরোপীয়গণ সমভাবে বোগ দিয়া ছংখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। বিদায়কালে কলেজের ট্রাষ্ট্রগণ অধ্যাপক চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে স্মরণ চিহ্ন স্বরূপ একটি সোনার চেনঘড়ি উপহার দেন, মুসলমান ছাত্রের। তাহাদের প্রিয় অধ্যাপককে রৌপ্য চা পাত্র ও হিন্দুছাত্রগণ রৌপ্যচায়ের

আধার উপহার দিয়াছিল। গুণমুগ্ধ বন্ধুবর্গ মূল্যবান কার্পেটি শ্বতিচিহ্ন স্বরূপ দিয়াছিলেন।

অধ্যাপক চক্রবর্ত্তী মহাশয় যে দিন আলিগড় পরিত্যাগ কবিয়া আসেন সৈদিন তাহাকে বিদায় দিবার জন্ম রেলওয়ে প্লাটফর্ম্মে অধ্যাপকগণ, ছাত্রবর্গ ও বন্ধুবান্ধবগণের বিপুল সমাবেশ হইরাছিল। পুষ্পমালো বিভূবিত করিয়া তাঁহাকে ট্রেণে তুলিয়া দিবার পর যখন ট্রেণ ছাড়িল তখন তাহার উপর অজভ্রধারে পুষ্পরৃষ্টি হইতে লাগিল, এইরূপে ক্রমে তিনি তাহার প্রিয় কম্মভূমি আলিগড় হইতে দূরে সরিয়া যাইতে লাগিলেন, প্লাটক্মের উপরে তাঁহার গুণমুগ্ধ বন্ধমণ্ডলী ও ছাত্রবর্গ যাদবচক্রের গমন পথের প্রতি বাষ্পাকুল লোচনে চাহিয়া রহিলেন। এই বিদারের দৃশ্য অভান্ত মন্মাঞ্পানী হইয়াছিল।

অবসর গ্রহণের পর সিরাজগঞ্জে আসিলে যাদবচক্রকে সেথানকার মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত করা হয় এবং তিনি অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদও গ্রহণ করিয়াছিলেন।

হাদবচক্রের জীবনের নিয়মান্তবর্তিতা, ধৈর্য্যালত। ও গভীর কর্ত্তবা নিছ: ছাত্রগণের পক্ষে শিক্ষণীয় সন্দেহ নাই। বাল্য ও যৌবনে যাদব চলুকে কঠোর জীবন সংগ্রামে নিম্পেষিত হইতে হইয়াছিল, কিন্তু জ্ঞান লাভের জন্ত কোন হঃথকেই বরণ করিতে তিনি পশ্চাদ্পদ হন নাই। এই স্কল্যোর হঃথবরণ করিবার ফলেই তিনি মান্ত্যের আকাজ্জিত অতুল প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। যে সকল বিদ্বান্ ও কৃতিপুরুর সমগ্র ভারতে—বিশেষতঃ বঙ্গদেশ, আসাম, বিহার, উড়িয়া, মধ্যভারত, যুক্ত প্রদেশ, রাজপুতানা ও পাঞ্জাবে সর্বজন পরিচিত ও প্রসিদ্ধ হইয়াছেন যাদবচল তাহাদের অন্ততম।

"বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী" নামক পুস্তকে ভুলক্রমে তাঁহার জন্মভূমিকে "ভারেঙ্গা" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। আলিগড় যাইবার পুর্বের তিনি স্থলের শিক্ষকতা করিয়াছিলেন একথাও ভূল।

১৯২৩ খৃষ্টান্দের নভেম্বর মাসে ৬৮ আটষটি বংসর বয়সে কলিকাতার গঙনং বেচুচ্যাটাজ্জি ট্রাটস্থ নিজ ভবনে রক্ত আমাশর রোগে মহাপ্রাণ যাদবচক্র স্ত্রী, পুত্র, পৌত্র ও পুত্রবধূগণ পরিবৃত হইয়া তাঁহার কম্ম-বহুল উন্নত জীবনের অবসানে পর্ম ধামে গমন করেন।

### घा गिल--- জলসরার বিশ্বাস বংশ

মেলিনীপুর জেলার ঘাটাল সাব্ডিভিসনের অন্তঃপাতী "জ্লসরা-রাধানগর" একটি গণ্ডগ্রাম হইলেও ধীবর সমাজের নিকট ইহার সম্মান যথেষ্ট। এই গ্রামেই উক্ত সমাজের ইতিহাস প্রসিদ্ধ "বকুলতল।" অবস্থিত। "বকুলতলা কি"? সাধারণের এ কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্ম বলা আবশ্যক যে, ইহা একটি প্রাচীন প্রকাণ্ড বকুল বৃক্ষ সমন্বিত প্রশস্ত প্রান্তর। ইহার সম্মুখে গ্রামবাসিগণ প্রতিষ্ঠিত শীতলাদেবীর পাক। মন্দির ও নাটমন্দির এবং চতুষ্পার্শ্বে বহু সন্ত্রান্ত ধীবর গৃহস্তের বাস। বকুল বৃক্ষটির বিশেষত্ব এই দে ইহার প্রত্যেক শাখা প্রশাখা সর্পের স্থায় কুওলীকৃত। যথন দেবী-মন্দিরে সন্ধ্যারতির শঙ্ম ঘণ্টা বাজিয়া উঠে তথন পুরবধূগণ সশ্রদ্ধ আগ্রহে এই বৃক্ষতলে প্রদীপ দিয়া নিজেকে ধন্তা জ্ঞান করেন। বৃক্ষটি কতদিনের পুরাতন তাহা এখন নির্ণয় করা যেমন কঠিন, তেমনি কোন্ স্থদূর অতীতে ধীবর সমাজের কোন্ মহান্তব সমাজপতি এই প্রকৃতির বিচিত্র শোভাশালী অন্যসাধারণ বৃক্ষতলটাকে তাহাদের সামাজিক মহাসভার বৈঠকের উপযুক্ত স্থান বলিয়া নির্দেশ করিয়াছিলেন তাহাও জানিবার আশা স্থূদূর-পরাহত। যাহা হউক, জাতীয় বৈঠকেব মহাপীঠ হিসাবে এই স্থানটি বহুদিন হইতে এই স্মাজের নিকট পূজিত এবং দীবর জাতির ইতিহাসের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধবদ্ধ। কতবার এই সমাজের মঙ্গলকামী নেতৃগণ কত দূর দূরান্তর হইতে এই প্রশস্ত প্রান্তরে সমবেত হইয়াছেন—সমাজের ইপ্টসাধন উদ্দেশ্রে তাঁহাদের তুমুল আন্দোলনে এই প্রান্তর মুখর জন-সমুদ্রে পরিণত হইয়াছে—কত

দীর্ঘরাত্রি সমাজেব কল্যাণ চিস্তায় তাঁহার। এই স্থানে যাপন করিয়া জাতির চিত্রপটে ইহাকে চির-জাগরুক রাখিয়াছেন, তাহা শ্বরণ করিয়া প্রত্যেক ধীবর সন্থান এই স্থানে মস্তক নত করে; সঙ্গে সঙ্গে জলসর। গ্রামেব জন্ম হারবে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া থাকে।

এই গ্রামে যে সকল ধীবর পরিবারের বাস বিশ্বাস বংশ ভারণদেব মহাতম। গ্রামের সকলেই মধাবিত্ত গুরুহু—কারিক পরিশ্রমেব হাবা তাহাদের সকলকেই দিন নির্ন্ধার্থ করিছে হর। মৎস্থা শাকাব ও বিক্রয় এবং সামান্ত কিছু জমি চাব করিলেও বস্তবয়ন—বিশেষ ভাবে গরদ বস্ত্রবয়ন—তাহাদের জীবিকার প্রধান অবলম্বন ছিল। ঘাটালের গরদ বস্ত্র যে এককালে বঙ্গের শিল্প-সম্পদের মর্যাদাময় আননে অধিতি হইয়াছিল, তাহাব জন্ত এই সকল ধীবর শিল্পীর কৃতির কৃত্রথানি তাহা আজ কে নির্ণয় করিবে ? তবে সেকালে ইহার যে "তাতি-জেলে" নামে অভিহিত হইত—তদ্বার। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয় অসম্পত্ত নয় যে, মংস্থাজীবীকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও ইহারা তন্ম্বচালনায় ও বন্ত্রশিল্পে সমধিক ব্যুৎপন্ন ছিল। বঙ্গের ৭২ লক্ষ মংস্থাজীবীর মধ্যে এই সম্প্রদান মৃষ্টিমেয়। ইহাদের বর্ত্তমান সংখ্যা সর্ব্বসাকুলো পাঁচ সহস্রের অধিক হওয়া তৃন্ধর। ইহাদের সাধারণ পরিচয় ধীবর বা জেলে—কিন্তু সামাজিক পরিচয় "তাতি-জেলে।" এই সামান্ত গণ্ডীর মধ্যেই এই সম্প্রদায়ের সামাজিক আদান প্রদান কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে।

#### গয়ারাম বিশ্বাস

এই বংশে যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন এই বংশের আর্থিক অবস্থা তেমন স্বচ্ছল না হইলেও, তাহার পিতৃদেব ৺বলাইচন্দ্রের তেজস্বিতা, বাগ্মিতা ও ঐকান্তিকতার গুণে এই বংশের যশ-সৌরভ শুধু জলসর। গ্রামে নয়—সার। বঙ্গের ধীবর সমাজে বিস্থৃতি লাভ করিয়। ছিল। 
৺বলাইচল্রের চারি পুত্র—গয়ারাম, গঙ্গারাম, গদাধর ও ভগারথ।
পুত্রগণের বয়োরৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পিতার দারিদ্রা বিশেষভাবে ফুটিয়। উঠে।
কারণ, সেকালে অল্ল বয়সেই পুত্রাদির বিবাহ দেওয়ার প্রথা প্রচলিত ছিল।
এ প্রথা লঙ্গন করা সমাজে প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে সম্ভবপর
হইত না। অধিকন্ত কন্তাপক্ষকে বিলক্ষণ পণে দিয়। সন্তুষ্ঠ করিতে না
পারিলে পাত্রী সংগ্রহ করা বরপক্ষেব ঘটয়া উঠিত না।

এ অবস্থার বলাই চাঁদ, উপরি উপরি ৪টা পুত্রের বিবাহ যথেষ্ট পণ
দির। ও স্বীয় মর্যাদামুরপ সমারোহে সম্পন্ন করার, বিলক্ষণ আথিক
অস্বচ্ছলত। অক্তভব করিতে থাকেন। এই অনটন ও অর্থক্চ্ছুতার মধ্যেই
তাঁহার লোকান্তর ঘটে। পত্নী "শ্রীমতীমুন্দরী" ইতিপূর্বেই ইহলোক
পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। মাতৃহীন বালকগণ এক্ষণে পিতৃহার। হইয়া
জগং অন্ধকার দেখিতে লাগিল।

সেই সময় ইহাদের মাতামহ মহাশ্য কন্তা জামাতার শোকে একদিকে যেমন অভিভূত হইরা পড়েন—গন্তাদিকে সেইরপ বেদনা ঐ সকল অভিভাবকহীন, তরুণমতি বালকগণের ভবিশ্বং ভাবনায় অন্তভ্ব করেন। তাঁহার পুত্র সন্তান ছিল না। একমাত্র কন্তা শ্রীমতী পূর্ব্ব হইতেই তাঁহাব বক্ষে শেলাঘাত কবিয়া চলিয়া গিয়াছে। বৃদ্ধের চিন্তাগারা ভিন্ন পথে চলিতে লাগিল। তাঁহার যৎসামান্ত বিষয় সম্পত্তি কে রক্ষা করিবে! মৃত্যুর পর জ্ঞাতিগণ তাহার সবটাই আত্মসাৎ করিবা ঐ অপোগও কর্টাকে কাঁকি দিবে। সেজন্ত সময় থাকিতে তিনি জ্যেষ্ঠ দৌহিত্র গ্রারামকে উদয়গঞ্জস্থ নিজ বাসভবনে : আনাইনা রাখেন ও উত্তরকালে তাঁহার হন্তে সমস্ত বিষয় সম্পত্তি ন্তম্ভ করিয়া নিকদ্বংগ পরলোকের পথে যাত্রা করেন।

গয়ারাম মাতামহের সম্পত্তির অধিকারী হইয়৷ সর্ব্ধ প্রয়েত্বে পৈত্রিক ঋণ পরিশোধের জন্ত সচেষ্ট হইলেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতৃগণকে সময় সময় সামান্ত কিছু সাহায়্য করা ব্যতীত তিনি ঐ সম্পত্তির এক কপর্দ্দকও অন্ত কিছুতে ব্যয় করিতেন না। ক্রমে সে ঋণ পরিশোধ হওয়ায় তাঁহার মুখে হাসি দেখা দিল, তিনি মনে আনন্দ অন্তব করিলেন। শ্রীভগবান্ সে আনন্দ ধারা পূর্ণ মাত্রায় উপভোগ করাইবার জন্ত সেই সময় শ্রীনাথ চন্দ্রকে তাঁহার পুত্ররূপে পাঠাইলেন। (সন ১২২৭-২৮ সাল)।

#### শ্ৰীনাথ চন্দ্ৰ বিশ্বাস

শ্রীনাথ চন্দ্রের আরও তুই সহোদর ও এক ভগ্নী উদরগঞ্জে তাঁহাদের মাতুলালরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের নাম যথাক্রমে মুক্তারাম, শ্রীদাম ও দাসী। অন্ন বন্ধদেই শ্রীদামের মৃত্যু হয় এবং তাহার কিছুদিন পরেই তাঁহার সাধনী সহধর্মিণী স্বামার অন্তর্গমন করিয়া বাল্বৈধব্যের হাত হইতে নিস্কৃতি পান। শারীরিক বল ও ল্রাভ্-আনুগত্যের জন্ম মুক্তারাম যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি এত মধিক পরিমাণে আহার করিতে পারিত্রেন যে, এখন দে কথা শুনিলে উপন্যাস বলিয়া বোধ হয়। শুনা যায় যে, তিনি একবাব কোন আশ্রীয়ের বাটাতে "থৈ-ঢেরা" পর্বেষ ফলার করিবার জন্ম নিমন্ত্রিত হইয়া, দেই আশ্রীয়ের বাটার ও তাঁহাদের বাটার সন্নিকটবর্ত্তী ময়রার দোকানের সমস্ত থৈ, চিড়া, মুড়ি ও মুড়কী এক। শেষ করিয়াছিলেন। আশ্বীয়টা সপরিবারে অপরের বাটাতে সে দিনের ভোজন সারিয়া আদিয়া সহাস্থে বলিয়াছিলেন—"মুক্তারাম, ভবিশ্যতে বিশ্বাস গোষ্ঠীকে নিমন্ত্রণ দিতে হইলে, বুঝিয়া স্থঝিয়া দিব"।

মুক্তারামের তুই সন্তান—রাজনারায়ণ ও রামনারায়ণ। অল্লদিন হইল রাজনারায়ণের লোকান্তর ঘটিয়াছে। রামনারায়ণের বয়স এখন ৭৪ বংসর। কিন্তু তিনি এখনও বেশ স্থন্থ সবল আছেন। এই বয়সেও তিনি প্রত্যন্ত প্রায় ৫ মাইল হাঁটিয়া থাকেন।

উদয়গঞ্জ ও বীরসিংহ—মেদিনীপুরের ছইটি পাশাপাশি গ্রামের শ্বৃতি বাঙ্গালার মনে চিরদিন জাগরক থাকিবে। উদয়গঞ্জের কাংস শিল্পের কথা কোনদিন বাঙ্গালী ভূলিবে না এবং দয়ার সাগর বিভাসাগর ঈশ্বর চন্দ্রের জন্মভূমি বীরসিংহের মাটাতে বাঙ্গালী মাত্রেরই মন্তক শ্রদ্ধায় নত হইতে চিরদিন প্রস্তুত্ত থাকিবে। বাঙ্গালার গৌরব, বাঙ্গালীর গৌরব ঈশ্বরুক্ত যথন তাহার পৈত্রিক বাস ভবন বীরসিংহ গ্রামে অবতীর্ণ হন—সেই সমগ্র শ্রীনাগচন্দ্র তাহার মাতৃলালয় উদ্যুগঞ্জে জন্ম গ্রহণ করেন। ইচাদের উভয়েরই শৈশবকাল আর্থিক অস্বচ্ছল্ভার মধ্য দিয়া কাটিতে থাকে কিন্তু শিশু মনে সাংসারিক অন্টন কোন দিনই বিক্ষোভ জাগাইতে পারে না। আর্থিক অভাবে তাহাদের অন্তরের আনন্দ-ধার। কোন দিনই বাধা প্রাপ্ত হয় না। তাই এই ছইটি শিশু সর্ব্বাচই মনের আনন্দে হাসিয়া থেলিয়া বেড়াইত।

বাংলায় সে সময় জাতি, বর্ণ, বিত্ত, ক্কষ্টি—সকলের উপর আসন পাইত গ্রাম্য স্থবাদ। সেথায় উচ্চ-নীচ, ধনী-নির্দম ভেদ থাকিত না। জমিদার চক্রবর্ত্তা মহাশয় নিজ বেতন ভুক্ ক্রয়াণকে ডাকিতেন "কালু দাদা"—এবং তদী ক্রতিপুত্র তাহাকে "কালু জ্যেঠা" বলিতে কুণ্ঠাবোধ করিতেন না। সেইজ্যু উভয়ের মধ্যে বর্ণগত পার্থক্য যথেষ্ঠ থাকিলেও—ঈশ্বরচক্র ও শ্রীনাথচক্র একত্রে থেলাধূলা করিয়া মধুর শৈশব অতিবাহিত করেন। তারপর ঈশ্বরচক্র কলিকাতায় আসেন এবং তথায় ক্রমে ক্রমে তিনি কিরূপে উন্নতির শীর্ষস্থানে আরোহণ করেন তাহার বিবরণ সকলের নিকট স্থপরিচিত। কিন্তু শ্রীনাথচক্রের জীবনে

ঈশ্বরচক্রের উন্নতি—ঈশ্বরচক্রের সাফল্য—ঈশ্বরচক্রের খ্যাতি, প্রতিপত্তি যে পরিমাণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহা কয়জনের জানা আছে!

বৌবন আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীনাথচন্দ্র ব্যবসায় উপলক্ষে কলিকাতায় আদেন। এই সময় কলিকাতায় বাস করা পল্লীবাসিগণের পক্ষে অত্যস্ত ছঃসাহসের কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইত। কলিকাতা তথন এতথানি শ্রীসম্পন্ন ও স্বাস্থ্যকর সহর হইয়া উঠে নাই। তথায় নোনা জল ও নোনা হাওয়ায় লোকের অচিরে স্বাস্থ্যভঙ্গের আশঙ্কা ছিল। পয়ঃনালিগুলির অবস্থা স্থসংস্কৃত না থাকায় মশা, মাছি ও নানাপ্রকার বিষাক্ত কীটের উপদ্রবে তথাকার অধিবাসির্ন্দকে সর্ব্ধা। অস্থির হইতে হইত। এরপ অবস্থায় শ্রীনাথচন্দ্র কলিকাতায় আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। মধ্যে মধ্যে তিনি ছ'একদিনের জন্ম নিজ পল্লীভবন উদয়গঞ্জে পদব্রজে বাইতেন এবং নির্দিষ্ট দিনে আবার পদব্রজে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া অমানবদনে কম্মে যোগদান করিতেন। এত দীর্ঘপথ ভ্রমণের জন্ম কোন ক্রেশ বা অবসাদ তিনি কথনও বোধ করেন নাই।

কর্মে ছিল তাহার অসাধারণ অনুবাগ। তিনি কলিকাতায় আসিয়া হুইটি মাত্র পৃষ্ণরিণী জম। লইয়। তাহাতে মৎস্তের চাষ আরম্ভ করেন এবং উত্তরোত্তর এই কারবারে উন্নতি লাভ করিয়। স্ব-সমাজে প্রভূত যশ ও সন্মানের অধিকারী হন। কিন্তু এই যশ, এই সন্মান তাহাকে সম্যক্ তৃপ্তি দান করিতে সমর্থ হয় নাই। তাহার অন্তরের মধ্যে অশান্তির আগুন সর্বাদাই জলিত। তিনি লেখাপড়া জানেন না, তিনি মূর্থ—তিনি বর্ণ-জ্ঞানহীন—এই লজ্ঞা, এই মানি তিনি

সর্বাদা অনুভব করিতেন। তিনি কতবার পরিতাপের সহিত বলিয়াছেন
—'ঈশ্বর হ'লো বিভেসাগর আর আমি রইলুম সেই জালেই গাট দিতে।
বিতে, বিতে! এমি গুণ বিতের!'

এই সময় তাঁহার প্রথম। পত্নার সকাল মৃত্যুতে তিনি দারণ মর্ম্মপীড়া হান্তত্ব করেন এবং কিছু দিনের জন্ত সমস্ত কাজ কর্ম ত্যাগ করিয়া পল্লীভবনে বসিয়া থাকেন। তাঁহার সম্বন্ধী (মৃতা পত্নীর বৈমাত্রেয় লাতা) স্বর্গীয় ফকির চাঁদ গরাই মহাশয় তাঁহাকে নানা মতে প্রবোধ দিয়া পুনরায় কম্মক্ষেত্রে আনয়ন করান ও জলসর। গ্রাম নিবাসী মুক্তারাম মণ্ডলের কন্তা 'ধনমণির' দহিত তাঁহার বিবাহ দিয়া তাঁহাকে আবার সংসারী করান। এই দিত্তীয় পত্নীর গর্ভে তাঁহার বথাক্রমে একটি কন্তা ও একটি প্র জন্মগ্রহণ করেন। কন্তা—ক্ষেত্রমণি বুকভান্তপুর গ্রাম নিবাসী স্বরূপ চল্ল ওঝাব কনিষ্ঠ পুত্র অভয়চল্ল ওঝার সহিত বিবাহিত হইয়া কিছু দিন স্থা সংসার করিয়া নিঃসন্তান অবস্থায় জীবন লীলা সংবরণ করেন। পুত্র—ভারত বিখ্যাত মংস্থ ব্যবসারী—

#### ঐিগোষ্ঠবিহারী বিশ্বাস

সন ১২৭৮ সালের ২১শে চৈত্র মঙ্গলবার রুষ্ণা নবমী তিথিতে কলিকাত। মহানগরীতে জন্ম গ্রহণ করেন। যথা সময়ে পুত্রের "হাতে খড়ি" দিয়া শ্রীনাথ চন্দ্র তাহাকে উপযুক্ত শিক্ষকের হাতে রাখিরা উচ্চ শিক্ষাদানে রুতসংকল্ল হইলেন। পূর্কেই বলা হইয়াছে যে, বিভাসাগর মহাশয় বিভার বলে এতদূর উন্নত এবং তিনি নিরক্ষর বলিয়া আজও কত নিম্নস্তরে পড়িয়া আছেন—এই আক্ষেপ তাঁহার মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল। এক্ষণে তিনি পুত্রকে সর্ব্ব প্রয়ত্ত্বে উচ্চ

শিক্ষা দিবার জন্ত সচেষ্ট হইলেন। ইহার জন্ত তাঁহাকে যে কত অন্ত্রিধা ও অস্বচ্চলতা ভোগ করিতে হইয়ছে তাহার ইয়য়া নাই। আয়ীয় স্বজনগণের মধ্যে অনেকেই তাঁহাকে এ কার্য্যে বিরত হইবার জন্ত অন্ত্র্যোগ করিয়াছে—ছঃস্থের সংসারে এ আপদ ডাকিয়া আনা কেন ? ছেলে পিলেকে লেখাপড়া শেখান বড় মান্ত্রবী কেতা মাত্র। পল্লীবাদী উচ্চবর্ণের শুভান্ত্রপ্রার্গাণ উপদেশ দিয়াছেন—জেলের ছেলে য়দি লেখা পড়া শিথে জজিয়তী করে ত আমাদের ছেলের। কি জাল কাঁধে লইয়ঃ মাছ পরিতে ছটিবে ? কিন্তু ই ০ ০১:০০০ সংকল্প অটল। সকল অভিযোগ অন্ত্রোগ উপেকা কবিয়া তিনি প্রকে স্থায় পল্লীর নিকটস্থ খেলাংচক্র ইন্ট্রিটিউসনে ভর্তি করাইয়া দেন। তথায় তৃতীয় শ্রেণী পর্যান্ত পড়িবার পর তিনি প্রকে বিভাসাগরের স্থলে (মেট্রোপলিটন স্থলে) ভর্তি করিয়া দেন। উক্ত বিভাল্য হুইতে গোষ্ঠ বিহারী প্রবেশিক। পরীক্ষা দিলে শ্রীনথেচক্র পুত্রেব বিবাহের ব্যবস্থা করেন।

এক্ষণে তাঁহার অবস্তা কিছু স্বচ্ছল হইয়াছিল। কারবার বেশ্
ফলোরা হইরাছিল—ভাহাতে লাভও জমিতেছিল বিলক্ষণ। সেইছন্ত
শ্রীনাথচন্দ্র পুরের বিবাহ উপলক্ষে বাংলার বিভিন্ন পরগণার স্ব-সমাজত
বাক্তি বেখানে যত ছিলেন সকলকে কলিকাতার আনাইয়া এক বিরাট
সামাজিক সম্মেলন করেন। এই কার্যো তাঁহাকে বেমন প্রভূত অর্থ বার
করিতে হইয়াছিল তেমন পরিশ্রম স্বাকার করিতেও হইয়াছিল যথেষ্ট।
যাহা হউক কার্য্য স্থ্যমম্পন্ন হইলে সমবেত সমাজপতিগণ তাঁহাকে শত
মুখে প্রশংসা করতঃ মাল্যদানে বিভূষিত কবেন ও ভবিষ্যতে বে কোনও
অনুরূপ সামাজিক সমারোহে তিনি বা তাঁহার বংশধরগণ এরপ
মাল্যলাভে সম্মানিত হইবেন বলিয়া মত প্রকাশ করেন। ১২৯০ সালের
ফাল্বন মান্যে চন্দ্রকোণা পরগণা নিবাসী কৈলাস চন্দ্র সান্কির একমাত্র

কন্ত! ক্ষীরোদ। স্থনরীর সহিত গোষ্ঠ বিহারীর বিবাহ হয়। এই কন্তাটিকে যে দেখিয়াছে তাহারই মনে একটা স্থায়ী ছাপ রহিয়া গিয়াছে। কোনরূপ অত্যুক্তি না করিয়া ইহার সম্বন্ধে অসঙ্গোচে বলা যায় যে— মেয়েটি রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী।

বিবাহ দিবার পর সকলের সনির্বন্ধ অন্বরেধে, শ্রীনাথচন্দ্র পূত্রের পড়ান্তন। বন্ধ করিয়। দেন। সকলে মনে করিয়াছিল এইবার পূত্রেক সহকারী পাইয়। শ্রীনাথচন্দ্র কারবারে যথেষ্ট উন্নতি করিবেন। কিন্তু তাঁহার অভিমত ছিল অন্তর্ন্ধা। মাছের কাজ—সামান্ত কাজ। এ কাজে ছেলেকে আনিলে তাহার ভবিষ্যৎ কোনরূপ আশাপ্রদ হইবে না—এবং আপিসে চাকুরী করিতে পারিলেই তাহার পর্মপদ লাভ হইবে—এই ধাবণার বশবর্ত্তী হইয়। তিনি একটি সামান্ত ছাপাখানায় বিনা বেতনে শিক্ষার্থারূপে পুত্রের কর্ম্ম জীবন আরম্ভ করান।

আগুণ বেণাদিন ছাই চাপা থাকে না। কর্মী পুরুষের কর্মের প্রোত ভিন্ন পথে চালিত হইলেও তাহা যথাপথে পরিবর্ত্তিত হইতে অধিক বিলম্ব হইল না। ছাপাখানায় অল্পদিন কার্য্য করিবার পর গোষ্ঠ বিহারীর প্রথম পুত্র জ্যোতিশ্চন্দ্রের জন্ম হয় (সন ১০৯৮ সাল ২০শে বৈশাখ)। পর বংসর তাঁহার মাতৃ-বিয়োগ ও ভগ্নীর মৃত্যু অতি অল্পদিন মধ্যে ঘটে। গোষ্ঠ বিহারীর সংসার দিন দিন বাঙিতে চলিল, কিন্তু তাঁহার নিজের কোন উপার্জন নাই, এরূপ অবস্থায় কি করিয়া দিন নির্বাহ হইবে এই ভাবিয়া তিনি তাঁহার মনিবকে কিছু বেতন ধার্য্য করিতে অন্থরোধ করিলে, তাহা উপেক্ষিত হয়। তথন তাঁহার মাতুল ফকির চাদ গরাই মহাশয় শ্রীনাথ চন্দ্রকে বলেন—"মুক্রবিব, ছেলেটাকে আমার হাতে দাও—আমি লিথ্তে পড়তে জানি না—ও জানে। দেখি আমার বৃদ্ধি ও বিছে ছয়ে র

মিল্লে কিছু হয় কি না"। শুভক্ষণে এই কথা উচ্চারিত হইয়াছিল এবং তদপেক্ষা শুভ মুহুর্ত্তে শ্রীনাথ চক্র পুত্রকে পুরুষিসিংহ ফকির চাদের হস্তে দিয়াছিলেন—তাই মাতুল ও ভাগিনেয় মিলিত হইয়া ব্যবসায়ে যে উন্নতি সাধন করিয়াছেন তাহ। বাংলার মৎস্থব্যবসায়ীর ইতিহাসে চিরদিন স্থবর্ণ অক্ষরে লেখা থাকিবে। উভয়ের সম্মিলিত শক্তি নিয়োজিত হওয়ায় অল্পকাল মধ্যে ইহাদের ব্যবসায় ক্ষেত্রের পরিসর বঙ্গদেশ অতিক্রম করিয়া সারা ভারতবর্ষে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। বিপুল অর্থের সহিত প্রভূত যশ ইহাদের উপর ব্যিত হইতে লাগিল। মহামান্ত সমাট পঞ্চম জর্জের ভারতবর্ষে আগমন উপলক্ষে যথন দিল্লীতে দরবার অনুষ্ঠিত হয়, তথন কলিকাতা হইতে স্নদূর দিল্লীতে এই গোষ্ঠ বিহারীর নিকট হইতে মংস্থ লইয়া গিয়া রাজ-অতিথির সেবাও সমাগত রাজগুগণের তৃপ্তি সাধন কর: হয়; ইহা কম গৌরবের কথা নয়। বহু ভাইস্রয় ও বিভিন্ন প্রদেশের গভর্ণর বাহাত্ররগণ ইহাকে নিয়োগ পত্র (Warrent of appointment) দার। সম্মানিত করিয়াছেন। বাস্তবিক ইতাদের অফিস কক্ষে বিল্পিত সেই সকল পত্রগুলি দেখিলে বাঙ্গালী মাত্রেরই হৃদয় আনন্দে ভরিয়। উঠে যে একজন বাঙ্গালী মংশ্ৰজীবী ব্যবসায় ক্ষেত্ৰে এতাদুশ সন্মান লাভে সমর্থ হইগ্রাছেন।

ফকিরটাদ ও গোষ্ঠ বিহারীর সন্মিলনের ফলে কেবল যে বাঙ্গালীর মংস্থ ব্যবসায়ের উন্নতি সাধিত হয় তাহা নয়, মংস্থজীবী সমাজের বিভিন্ন-রূপ শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সক্লেকাতার জন সাধারণের—তথা সমগ্র বঙ্গবাসীর চিরাকাঞ্জিত, শিক্ষাপ্রদ, আনন্দর্বদ্ধক জেলেপাড়ার সংএর পুনরভ্যুদ্য হয় (সন ১৩২০ সাল)। বহুদিন হইতে এই সং সহরবাসীগণের চিত্ত-বিনোদন করিয়া আসিতেছিল। কিন্তু দৈবছর্বিপাকবশতঃ ১৩০৪ সালে নিদারণ প্লেগ রোগের আতঙ্গে সহরবাসী জনগণের সঙ্গে সংএর

উদ্যোগীগণও কলিকাতা ছাড়িয়া অগ্যত্র চলিয়া যাওয়ায় সংএর শোভাযাত্রা স্থানিত থাকে। তদবধি প্রায় ১৬ বৎসর কাল এই স্থপ্রসিদ্ধ উৎসব বন্ধ ছিল। ফকিরচাদ ও গোষ্ঠবিহারী বহু গণামাগ্র ব্যক্তির অনুরোধে নিজ জাতীয় প্রতিষ্ঠান জেলেপাড়ার সংএর পুনঃপ্রবর্তনের আয়োজন করেন। বিপুল অর্থবায় ও অসীম শ্রম স্বীকার করিয়া এই ত্রইজন বাঙ্গালীকে যে বিমল আনন্দ দিয়াছেন তাহা জাতির ইতিহাসে চিরম্মরণীয় থাকিবে।

সন ১৩২৫ সালের ভাদ্রমাদে নিদারণ হৃদ্রোগে ফকিরচাদের লোকান্তর হয়। মৃত্যুকালে তিনি ছুইটি বালকপুত্রের ভার গোষ্ঠ বিহারীর হন্তে দিয়া বান। তদবধি গোষ্ঠ বিহারী সেই ছুইটি বালককে নিজ হাতে গড়িয়া তুলিতেছেন এবং পূর্ব্বোক্ত বিপুল কারবারের লভ্যাংশ সমান ভাগে দিতেছেন। সন ১৩২৫ সালে ফকির চাদের মৃত্যুর পরও ১০বৎসর জেলেপাড়ার সংএর উৎসব অমুষ্ঠিত হয়। গোষ্ঠ বিহারী এক। এই বিরাট ব্যাপার পরিচালনা করিয়া সকলের ধন্তবাদ ভাজন হইয়াছেন। অবশু এই আয়োজনের বিপুল ব্যয় তাহাদের যৌথ কারবার হইতে সম্পাদিত হইয়াছে।

গোষ্ঠ বিহারীর সৌজন্ম, বদান্ততা ও প্রিয়বাদীতায় সকলেই মুগ্ন।

দানে ইহার হস্ত চিরমুক্ত। পরিশ্রম ও কর্মা পরিচালনায় ইনি বহ লোকের আদর্শ। এই নির্ভীক, ধর্মাভীরু, কর্মীপুরুষ নিজ চরিত্র মাহাত্মো সকলের হৃদয় জয়ে সমর্থ হইয়াছেন। তাই বহুবার দেখা গিয়াছে লোকে ইহার সহিত বিরুদ্ধাচরণ করিতে আসিয়া—পরে অনুতপ্ত হৃদয়ে ইহার মিত্রতা স্বীকার করিয়াছে। নিজ চরিত্রগুণে ইনি—

অজাতশক্র। ধন ও মান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভাগ্যলক্ষ্মী যথন গোষ্ঠ বিহারীকে ৪টা পুত্র ও ৩টা কন্তা। সন্তান প্রদান করেন তথন বৃদ্ধ শ্রীনাথ চক্র অতি আগ্রহে ও বিরাট সমারোহে গৌরীবেড় নিবাদী কোকিলচক্র ওঝার সহিত্র নিজ প্রথম। পৌত্রী চারুবালার বিবাহ দেন। নয় বৎসরের বালিকাকে পাত্রন্থ করিয়া গৌরীদানের অক্ষর পুণ্য সঞ্চয় হইয়াছে ভাবিয়া বৃদ্ধ স্বস্তির নিঃখাস ছাড়িলেন। কিন্তু অন্তরীক্ষে ভাগ্যবিধাতা যে বক্র তাসি হাসিয়াছিলেন তাহ। তিনি দেখিতে পান নাই। বিবাহের মাত্র নয় মাস পরে নিজ পিতৃকুল ও শশুরকুলকে শোকসাগরে ভাসাইয়া কোকিল চক্র ইহলাল। সংবরণ করেন। সন্থ বিধবা বালিকা পৌত্রীর দিকে চাহিয়া শ্রীনাথ চক্র কপালে করাঘাত করিয়। বলিলেন, "হা জগদীশ, এই আমার গৌরীদেনের ফল।" অনন্তর দারুণ শোকে অভিতৃত শ্রীনাথ চক্র আর অধিক দিন এ যম্বণা ভোগ করিতে পারেন নাই। এই ঘটনাব ছয় মাস পরে সন ২৩১০ সালের বৈশাথ মাসে তিনি ইহলোকের সকল সম্বন্ধ ছিয় করিয়।

বেরপ সমারোহে শ্রীনাথ চক্র পুত্রের বিবাহ দিয়াছিলেন গোষ্ঠ বিহারীও সেইরূপ সমারোহে পিতৃপ্রাদ্ধ সম্পন্ন করেন। বিভিন্ন জেলা হইতে স্বসমাজস্থ সমস্ত লোককে সমন্বয় করিয়া তিনি প্রাদ্ধ ক্রিয়া নিপার করান ও পিতার স্থান্ন সমবেত সমাজপতি ও কুটুম্বগণ প্রদত্ত আশির্কাদী মাল্যের অধিকাবী হন।

মহাগুরু নিপাতের পর মানুষের কিছু ভাগ্য বিপর্যায় ঘটিয়া থাকে— হিন্দুদিগের এই ধারণা যে কুসংস্কারের ফল নয়—ইহার মূলে যে মহান্ সত্য নিহিত রহিয়াছে, তাহ। যেন প্রমাণ করিবার জন্তই অল্প দিনের মধ্যে গোষ্ঠ বিহারীর তিনটি শিশুপুত্র বিনষ্ট হয়। শোকে, তৃংখে, মন বেদনায় তিনি দেবদর্শনে হৃদয়ের ব্যথা শাস্ত করিতে সহধির্মণী সমভিব্যাহারে তীর্থ পর্যাটনে বাহির হন এবং উত্তর ভারতের যাবতীয় তীর্থ ও ঐতিহাসিক স্থান দর্শন করিয়া কতক স্কন্ত দেহে ও শাস্ত মনে দেশে ফিরিয়া আসেন। কিন্তু পুত্রগণের আকস্মিক মৃত্যু এবং জ্যেষ্ঠা কন্তার অকাল বৈধবা তাঁহার কোমল প্রাণা সহধির্মণীর হৃদয় একেবারে ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল: এক্ষণে এই স্ফ্লীর্ম দেশ ভ্রমণের ক্লেশ তাঁহার আর সহ্য হইল না। তিনি অয়দিনের মধোই (১৩১৫ সালের অগ্রহায়ণ) মৃত্যুর কোলে আশ্রয় লইয়া চিরশান্তি লাভ করিলেন। তিনি ৫ পুত্র ও ৫ কন্তার জননী হইয়া মৃত্যুকালে মাত্র তই পুত্র ও ৪টা কন্তা সন্তান রাথিয়া যান। ইহাদের মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্র ২ বৎসরের ও কনিষ্ঠা কন্তা মাত্র ত মাসের শিশু।

পদ্মীর মৃত্যুতে গোষ্ঠবিহারী অত্যন্ত আকুল হইয়া উঠিলেন। একে তাহার বয়স এমন কিছু বেশা হয় নাই, তাহার উপর শিশু সন্তানগুলির লালন পালনের ভার কে লইবে—এই তই কারণে অনেকেই মনে করিয়াছিল, তাহাকে পুনরায় দার পরিগ্রহ করিতে হইবে। কেহ কেহ এ বিষয়ে তাঁহাকে অনুরোধও করিয়াছিল। কিন্তু ঈশ্বর বিশ্বাসী পুরুষ গোষ্ঠবিহারী সকলকে বৃঝাইয়া দিলেন—ঈশ্বর মঙ্গলময়। তিনি য়া করেন তা জীবের মঙ্গলের জন্ত। আমার জোষ্ঠা কন্তাকে তিনি য়ে বহুপূর্ব্বে বৈধবা দিয়াছেন—ইহা তাহার সেই মঙ্গল ইছার নিদর্শন। সেই কন্তাই আমার সংসারের সকল ভার গ্রহণ করিবে। জগদীশ্বর তাহাকে সেশক্তি দিবেন নিশ্বয়।

বাস্তবিক তাঁহার এই কথা সক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হইয়াছে। এক্ষণে সেই বিধবা কন্তাই ইহাদের সংসারের গুরুভার বাস্থকীর স্থায় মস্তকে ধারণ করিয়া ইহার ভার-কেন্দ্র স্থির রাথিয়াছেন। গোষ্ঠবিহারী নিজে পুনর্কার বিবাহ করিলেন নাবটে, কিন্তু চাপাতলা নিবাসী শ্রীশ্রীচরণ ওঝার প্রথম। কন্তার সহিত স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র জ্যোতিশ্চন্দ্রের বিবাহ দিয়া শৃন্ত সংসারে লক্ষ্মীর প্রতিষ্ঠা করিলেন (১৩১৮ সাল ২৭শে মাঘ)।

#### জ্যোতিশ্চন্দ্ৰ বিশাস

উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত পুত্র। ইনি বি. এস. সি শ্রেণী পর্যান্ত পড়িয়া পিতার সহিত ব্যবসায় ক্ষেত্রে যুক্ত হন। বিশ্ববিচ্চালয়ের এক বিশেষ আইনের মার-পেঁচে তাঁহার উচ্চতর শিক্ষায় বাধা ঘটে। কিছু কলেজী কেতাব ছাড়িলেও তিনি কোন দিনই বাণীর সেবায় বিমুখ হন নাই। পিতার সহকারী রূপে ইনি যেমন বিপুল ব্যবসায় ও বিষয়কর্দ্র পরিদর্শন করেন, তেমনি সাহিত্য চর্চায় অবসর বিনোদন করিয়া বিমল আনন্দ পান ও সাধারণকে দিয়া থাকেন। স্থপ্রসিদ্ধ জেলেপাড়ার সংএর ছড়া রচনা ও পর্যাবেক্ষণের ভার ইহারই চেষ্টায় রসরাজ অমৃতলাল বস্থর উপর হাস্ত হয়। ইনি অনৃতলালের প্রিয়শিয়া ও একজন প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা। লব্ধপ্রতিষ্ঠ টাপাতলা অবৈতনিক প্রভাবতী নাট্যসমাজের সম্পাদকরূপে ইনি একাদিক্রমে চব্বিশ বৎসর এই নাট্য প্রতিষ্ঠানটকে পরিপুষ্ঠ ও জনসমাজে আদৃত রাথিয়াছেন। ইহার রচিত বহু নাটক এই নাট্য সমাজে যশের সহিত অভিনীত হইয়াছে। স্থ্রসিদ্ধ "জ্গরাথ" নাটক ইহারই অন্তত্ম রচনা। উক্ত নাটকের একথানি গান এথানে উদ্ধৃত করা অপ্রাসন্ধিক হইবে না।

"কুলে কিবা আসে যায়। জন্ম কারো হাত ধরা নয়, কর্ম্ম ভাল হওয়া চায়॥ মুক্তা জন্মে শুক্তির গর্ভে কে না তারে ধরে গর্কো ? কয়লা খনির হীরক মণি রাজার তাজে শোভা পায়॥ কাঁটা বনের কেতকী ফুল গন্ধে করে প্রাণ আকুল, পাঁকে ফোটা পদ্ধজেতে তুষ্ট সদা দেবতায়"॥

ইনি প্রসিদ্ধ "মৎশুজীবী" পত্রিকার সম্পাদক ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক। শুধু সাহিত্য চর্চা নয়—নিজ সমাজের সেবায়ও জ্যোতিশ্চন্দ্র অগ্রণী। ইনি "কলিকাতা ধীবর সমিতির" সভাপতি ও "হাওড়া মৎশু আড়ৎদার সমিতির" সভাপতিরূপে স্ব-সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়া আসিতেছেন। ইহার সদালাপ, অমায়িক ব্যবহার ও দানশালতায় সকলে মুগ্ধ। বহু দাতব্য প্রতিষ্ঠান ও বিভাগী ইহার নিকট হইতে নিয়মিত সাহায্য প্রাপ্ত হইগ্ল থাকে।

জ্যোতিশ্চন্দ্রের আর এক গুণ ইনি দক্ষ স্থপকার। প্রাচীনকালে রন্ধনবিত্য। চৌষটি কলার অন্ততম বলিয়া বিবেচিত হইত। এই বিতা জ্যোতিশ্চন্দ্র বিপুল যত্নে ও কঠোর পরিশ্রমে আয়ত্ব করিয়াছেন। প্রতি বংসর চৈত্র মাসের রুষ্ণ নবমীর দিবস স্বীয় পিতৃদেবের জন্মতিথি উপলক্ষে ইনি স্বহস্তে প্রায় পঞ্চাশবিধ ব্যঞ্জন ও মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিয়া তিন শতাধিক কুটুম্ব ও বন্ধুগণকে পরিতোবের সহিত খাওয়াইয়া থাকেন।

বর্ত্তমানে ইহার তিনটি পুত্র ও চুইটি কস্তা সন্তান। পুত্রদিগের নাম জুড়ন চন্দ্র (জয় গোপাল), নন্দ গোপাল, নব গোপাল। তাহার। সকলেই এখন বিভার্থী। কন্তা শঙ্করপ্রিয়া ও বিষ্ণুপ্রিয়া। স্বর্গীয় ঠাকুরদাস গুনিনের পুত্র প্রসিদ্ধ "বে ফিসারী" ও "ঠাকুরদাস বস্ত্রালয়ের" স্বভারিকারী আহুগণের তৃতীয় আতা শ্রীভবেক্রলাল গুনিনের প্রথমা কন্তার সহিত্ স্বীয় কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীকালিকিম্বরের ও কনিষ্ঠ আতা শ্রীপ্রবোধচক্র গুনিনের সহিত্ স্বীয় জোষ্ঠা কন্তার বিবাহ দিয়া ইনি ছইটি বিশিষ্ট পরিবারকে এক ছন্তেছ মধুর সম্বন্ধ বন্ধনে বাধিয়াছেন। বর্ত্তমানে প্রবোধচক্রের একটি পুত্র ও একটি কন্তা। ইহারা উভয়েই নিতান্ত শিশু।

#### গোষ্ঠবিহারীর জামাতাগণের পরিচয়ঃ—

জ্যেষ্ঠ ৬ কোকিল চন্দ্র ওঝা। ইনি কলিকাত। গৌরীবেড নিবাসী স্বর্গীয় সমারচন্দ্র ওঝার পুত্র। বিবাহের নয় মাস পরেই ইনি লোকান্তর গমন করেন।

দিতীয় শ্রীগোবিদ চন্দ্র বাগ। ইনি বেলিয়াঘাটা নিবাসী প্রসিদ্ধর্ম ব্যবসায়ী ও সমাজনেতা স্বর্গীয় বাবুলাল বাগের পুত্র। স্থ-সমাজের হিতার্থে ইহার প্রচেষ্টা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইনি কলিকাতঃ ধীবব সমিতির সম্পাদক। উক্ত সমিতিতে যে "দৈনিক সঞ্চয় ভাণ্ডার" স্থাপিত হইয়া জাতির প্রভূত কল্যাণ সাধন করিতেছে, তাহা ইহারই পরিকল্পিত। তিনটি পুত্র ও ত্ইটি কন্তা সন্তান লইয়া ইনি পরমানন্দে সংসার যাত্রা নির্বাহ করিতেছেন।

তৃতীয় শ্রীসতীশ চন্দ্র ধর। কলিকাতা রমানাথ কবিরাজ লেনের নয়নাভিরাম রাধা গোবিন্দ বিগ্রহ ও ঠাকুর বাটার প্রতিষ্ঠাত। স্বর্গীয় দীননাথ ধরের বংশধর ও স্বর্গীয় গোষ্ঠ বিহারী ধরের পুত্র। বিষয় কম্মে ইনি শশুরের ব্যবসায় ক্ষেত্রে অন্তত্ম সহকারী। ইহার ছইটি মাত্র কন্তঃ সন্তান।

কনিষ্ঠ শ্রীকালিপদ পাল। চাপাতলা নিবাসী স্বর্গীয় সনাতন পালের পুত্র: ইনি ক্বতবিত্ত ও সংসার বিরাগী। বর্ত্তমানে স্বামী সত্যানন্দ নামে পরিচিত ও পরমার্থ চিন্তায় রত। ইহার কোন সন্তান সন্ততি নাই।

#### ঐকিলিকিঙ্কর বিশাস

শেষ্ট বিহারীর কনিষ্ট পুত্র। ইনি কৃতি ও কৃত্বিছা। ব্যবসায় ক্ষেত্রে ইনিও পিতাব অন্তত্তম সহকারী। প্রসিদ্ধ গতর্গমেন্ট কন্ট্রাক্টর স্বর্গান নবীন চক্র গুনিনের পৌত্র প্রীজগবন্ধ গুনিনের কল্লার সহিত ইহার বিবাহ হয় (অগ্রহায়ণ ১৩০৫)। এই বিবাহ উপলক্ষে গোষ্ঠ বিহারী একদিকে বেমন মুক্তহন্তে ব্যয় করিয়া প্রার্থী, অর্থী, কুট্ম ও বন্ধগণের পরিত্যে বিধান করেন—অন্তদিকে নিজ সমাজের অধিপতিগণেব মধ্যে বিবোধ বহুদিন যাবং বদ্ধমূল ছিল, তাহার সমাধান করিয়া জাতির আশেষ কল্লাণ সাধন করেন।

বিসাহের এক বংসর পরেই কালিকিয়রের পত্নী বিয়োগ ঘটে। এত সাধ আশা, এত আগ্রহ আকাজার মিলন কি জন্ম ভগবান্ দীর্ঘ দিন স্থায়ী হইতে দিলেন না—তাহা তিনিই জানেন। আমরা কেবল এই বলিয়া মনকে সাস্থনা দিই যে তিনি মঙ্গলময়, সকল কার্য্যেই তাহার মঙ্গল উদ্দেশ্য নিহিত রহিয়াছে। কালিকিস্করের বিভীয় বার বিবাহ হয় শ্রীভবেক্র লাল গুনিনের জোষ্ঠা কন্তার সহিত, ফাল্পন ১৩৩৬ সাল। এই তরুণ দম্পতী আজও পিতৃত্বের ও মাতৃত্বের মহিমাময় আসনে অধিরু হন নাই। জগদীশ্বর ইহাদের জীবনপথ কুসুমাস্তীর্ণ করুন।

## ञानादावल भिः विজয়कूभात वस्र मि, जाई-है।

কলিকাত। কর্পোরেশনের সর্বজনপ্রিয় ভৃতপূর্ব মেয়র শ্রীযুক্ত বিজ্য়কুমার বস্থ মহাশয় স্বর্গীয় অন্নদাপ্রসাদ বস্থ মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র। অন্নদাপ্রসাদ বঙ্গীয় প্রাদেশিক শাসন-বিভাগে চাকুরী করিতেন। বিজয়-কুমারের জননী স্বর্গীয় এনণী গণেশচক্র চক্র মহাশয়ের একমাত্র কন্তা।

দক্ষিণ বারাসত হইতে আসিয়া এই বস্থ-বংশ ভবানীপুর অঞ্চলে বাস কবিতে থাকেন। সে এক শতাকী পূর্ব্বেকার কথা। বিজয়কুমার ভবানীপুর গোয়ালটুলীতে নিজের পৈতৃক বাটীতে বাস করেন। ইহার জোন্ঠ লাতা মিঃ এম্-এন্ বস্থ একজন প্রগাঢ় পণ্ডিত এবং কলিকাতা ভাইকোটের ব্যারিষ্ঠার ছিলেন। অল্ল দিন হইল তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার মন্ত লাতা ডাঃ পি-এন্ বস্থ গত ১৯২৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

১৮৮৫ খুষ্টান্দের ১৪ই অক্টোবর বিজয়কুমার জন্মগ্রহণ করেন।

ভবানীপুর সাউথ স্থবার্কাণ স্কুলে তাঁহার বাল্য শিক্ষা আরম্ভ হয়। তথা

হইতে প্রবেশিক। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি

হন এবং ডিগ্রী লাভ করেন। অতঃপর মাতামহ এটণী গণেশচন্দ্র চন্দ্র

মহাশয়ের আফিসে আর্টিকেল ক্লার্ক হিসাবে কাজ করিতে থাকেন।

পরিশেষে এটণীসিপ্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি ১৯১১ সালে হাইকোর্টে

সলিসিটর হিসাবে যোগদান করেন।

গণেশচন্দ্র ও তৎপরে তাঁহার পুত্র রাজ্চন্দ্র চন্দ্রের মৃত্যু হইলে বিজয়কুমার তাঁহার মাতামহের ফার্মের সর্ব্যপ্রধান অংশাদার (Senior partner) হন। "জি সি চন্দ্র এণ্ড কোং" নামে এই ফার্ম্ম পরিচিত।

বিজয়বাবু রাজনীতিক্ষেত্রে উদার-মতাবলঘী। স্থার স্থরেন্দ্রনাথ

বন্দ্যোপাধ্যায়ের তিনি বিশেষ ভক্ত। ১৯২১ সালে স্থরেক্রনাথের জন্তই বিজয়কুমার কলিকাতা কর্পোরেশনে সদস্তরূপে প্রবেশাধিকার পান। ১৯২৪ সালে স্বরাজীর। কর্পোরেশন অধিকার করিলে তিনি কিছুদিনের জন্ত কর্পোরেশনের সহিত সংস্রবশৃন্ত হন বটে, কিন্তু ১৯২৫ সালে মিঃ প্যাট্ লোভেটের মৃত্যু হইলে গবর্গমেন্ট তাঁহাকে কর্পোরেশনের সদস্থপদে মনোনীত করেন। এই অল্লদিনের মধ্যেই তিনি কর্পোরেশনের একজন বিশিষ্ট কর্ম্মদক্ষ সদস্তরূপে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। তিনি অল্ডারমানে নির্কাচনের জন্ত দাঁড়ান এবং নির্কাচিত হন।

১৯২৭ সালে মিঃ বস্তু ইউরোপ অঞ্চল পরিদর্শন করিবার জন্ম যান।
সেই সময়ে তিনি ইউরোপথণ্ডের যাবতীয় কাউটি কৌন্সিল ব!
মিউনিসিপালিটা প্রভৃতি পরিদশন করিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া আসেন।
ইংলণ্ডে তিনি চারি মাসকাল অবস্থান করিয়াছিলেন।

বিজয়কুমারবাবু কর্পোরেশনে সকল দলের নিকট প্রিয়। তাহার পরিচালনায় কর্পোরেশনের অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছে। বড়লাট লভ আরউইন সপত্নাক ১৯২৮ সালের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় আসিলে বিজয়কুমার বাবু তাহাকে সাদ্যাভোজে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা গ্রবর্ণমেন্টের বেভিনিউ মেম্বর স্থার বি-এল্ মিত্রের স্থানে তিনি বর্তুমানে কাজ করিতেছেন এবং অন্নদিনের মধ্যেই তিনি স্থনাম স্বর্জন করিয়াছেন। তিনি বাঙ্গালার বর্তুমান গভর্ণর স্থার জন এণ্ডার্ম সনকে কলিকাতা ক্লাবে আমন্ত্রিত করিয়া আপ্যায়িত করিয়াছেন।

# ওঁ শ্রীকুলদেবতায়ৈ নমঃ

# ব্যাটরার দেভ-ক্রন গাথা

(শোণ্ডিলা-গোত্রীয় সম্মোলিক)

#### 4-17-07

ন্মঃ ন্মঃ শ্রীগণেশ গণ-অধিপতি। তোমারে পূজিয়া আগে করিতেছি নতি॥ নমে। দেবী সরস্বতী বিশ্বরপা বাণী। শ্রীচরণে পূজ। দান করি বীণাপাণি॥ ন্যে। ন্যে। নারায়ণ নরের আশ্রয়। তোমার চরণ বন্দি' গাহি জয় জয়॥ জয় জয় মহাশিব জগত-মঙ্গল। বন্দি ভক্তিভরে তব চর্ণকমল॥ কুলের দেবতা বিনি পূজিয়া তাহারে। বংশ-গাথা গান করি' শুনাব সবারে॥ জয় জয় সূৰ্য্যদেব জগত-প্ৰকাশ। তোমার চরণ বন্দি' করি হে উল্লাস॥ জয় জয় চিত্রগুপ্ত-ব্রহ্মকায়োদ্ধব। সর্বা জাতি পূজে তোম।' করি' জয় রব॥ কায়স্থ-জাতির পিতা, ক্ষত্রিয় দেবতা। তোমারে পূজিয়া রচি কুলের বারত।॥

# ব্যাটরা গ্রামস্থ দত্ত কুলগাথা

হাওড়া জেলার মাঝে শহরের কাছে। ব্যাটরা নামেতে গ্রাম স্থবিখ্যাত আছে॥ উত্তর, দক্ষিণ—নামে হু'টা অংশ তার। উত্তর ভাগেতে আছে 'দত্ত-পরিবার'॥ শাণ্ডিল্য-গোত্রীয় এই গোষ্ঠী স্থপ্রাচীন। তেজস্বী, নির্ভীক, মানী, সদাচারলীন ॥ এই গ্রামে চতুর্দশ স্থান অধিকার। করিল যে 'আত্মারাম' মহামান্ত তাঁর॥ তার স্থত 'বলরাম' শিষ্ট মহাশয়। স্থনাম তাঁহার ছিল, যশ লোকময়॥ 'রামকানাই' নামেতে পুত্র স্থবিখ্যাত। আচারে নিষ্ঠায় তিনি ছিলেন প্রথাত ॥ 'শিরোমণি' নামে তার সহধর্মিণী। সাধবী পতিব্ৰতা তিনি স্তী সীমস্তিনী॥ তাঁদের সন্তান হু'টি অতি মনোহর। সে 'রামমোহন' আর সে 'রাজকিশোর'॥

# সোনাই শাখা

'রামমোহন' করেন বাস নিজগ্রামে। 'রাজকিশোর' আসেন সোনাইর ধামে॥ তার তুই পুত্র 'পঞ্চানন,' 'কাশীনাথ'। মনোস্থথে করে তথা কাল অতিপাত॥ 'কাণীনাথ'-পত্নী হন দেবী 'তুর্গামণি'। 'জনাই'র বস্থ কন্তা বামা সীমন্তিনী॥ সে 'কৃষ্ণকামিনী' কন্তা তাঁদের সন্তান। মিত্রবংশে 'দীননাথে' করেন প্রদান॥ দৌহিত্র 'যোগেন্দ্রনাথ' ভিষকপ্রবর। প্রতীচা চিকিৎসা শাস্ত্রে হ'ল ধুরন্ধর ॥ কলিকাত। বিলাতের চিকিৎসা-বিজ্ঞানে। পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়ে বহুমান আনে॥ 'রাজকিশোরে'র জ্যেষ্ঠ পুত্র 'পঞ্চানন'। পর পর তিন পত্নী কবেন গ্রহণু॥ প্রথমার গর্ভজাত 'কালীকৃষ্ণ' স্কৃত। 'মনাথ' নামেতে পুত্র পেলেন শ্রীয়ত॥ তার পরী হইলেন 'অমূতকুমারী'। 'ভবানীপুবের' বস্তু-বংশের ঝিয়ারী॥ তাঁদের তিনটি পুত্র স্থক্তি-ভাজন। স্থশিক্ষিত, স্কুচরিত্র, সেবাপরায়ণ॥ প্রথম 'ধীরেন্দ্রনাথ' 'ওভারসিয়ার'। 'দি-সাই টা'তে আছেন যোগ্য 'অফিদর'॥ 'বহড়'-নিবাসী 'বস্থ শ্রীভবেন্দ্রনাথ'। 'গীতাবতী' কন্সা দেন 'ধীরেন্দ্রে'র হাত॥ 'দৌরভেক্র' দে মধাম, আইনে স্থমতি। আলিপুর সদরেতে করে ওকালতি॥

৯ এম-আব-সি-পি (লণ্ডন)

সৌরভ করেন বিয়া বালা 'পদাবভী'। 'পৌরীন্দ্র মিত্রে'র পুত্রী 'চক্রবেড়ে' স্থিতি ৷ তৃতীয় 'জিতেক্রনাথ' হন্ চিকিৎসক। মেধাবী বিজ্ঞানবিৎ অভিজ্ঞ ভিষক ॥ বি-এস্সি, এম্-বি পাশ করিয়া হেথায়। প্রতীচা শিক্ষার তরে ইউরোপে যায়॥ চিকিৎসা-বিজ্ঞান নান। করি অধ্যয়ন। নানা দেশে লভি' জ্ঞান ফিরেছে এখন॥ 'দোনাই', 'গার্ডেন্ রিচ' 'ডকে' করে গ্রাস। 'রাম্মর রোডে' এবে তাহাদের বাস।। পঞ্চানন লভিলেন তিন কন্তা আর । তাহার দিতীয়া পত্নী দেন উপহার ॥ (জाष्ट्र। 'लक्षीयवि' विद्या' 'ठक्यनाथ' जत्न। পানিহাটা 'মিত্রবংশে' সবে মানে গণে॥ তার পুত্র স্থািকিত 'অনদাকুমার'। প্রবেশেন ওকালতি 'আলিপুর' 'বার' ! দ্বিতীয়া 'গোলাপম্বি' বিবাহের পরে। বিধবা হইয়া ফেরে নিজ পিতৃযরে ॥ স্বামী কালাচাদ ঘোষ' মতীব স্থজন। কোরগরে বাস তার—অকাল মরণ ॥ তৃতীয়া 'নবকুমারী' বিয়া 'মাজুগ্রামে'। ঘোষ বংশ স্থুসন্তান 'তিনকড়ি' সনে॥ 'পরেশ', 'প্রভাস' হুই তাঁদের তনয়। সিমূলিয়া করি' বাস সংসার পালয় ॥

'আন্দুলে'র মিত্রবংশে শেষ বিয়া করে। সে পত্নী পঞ্চাননের থাকে পিতৃঘরে॥ তৃতীয়া জায়ার কন্তা 'হেমন্তকুমারী'। স্বামী 'হেমনাথ মিত্র', জোড়াসাকে। বাড়ী॥

# উত্তর ব্যাট্রা বংশলতা

'রামকানাই' জোষ্ঠ পুত্র 'রামমোহন'।
স্থানিক্তি নিজ্ঞামে গণ্যমান্ত হন ॥
বস্ত-বংশ স্থাতনয়া সে 'গোলকমিণি'।
রামমোহনের হ'ন সহধরমিণী ॥ ॰
পূর্ব-পুরুষের কীর্তি-কলাপের ধার!।
অক্ষুণ্থ রাখিয়া চলে, মর্যাালায় ভরায়
জগদ্ধারী-পূজা বাদে সকল পার্বণ।
পূজা-বজ্ঞ-মুখ্রিত পৈতৃক ভবন॥
'কোট উইলিয়মে' কার্য্য কবিতেন রাম।
স্থান্ত কল্মী ব'লে ছিল নাম॥
সালিখার কবিখ্যাত 'বস্ত-রামটাদ'।
মিত্য পাতালেন ধ্যাতে দিয়া কাঁপে কার্য॥

# ১ঠাকুরদাস দত্ত

তার ছিল এক পুল্ল শ্রীঠাকুরদাস।
উত্তব কালেতে যিনি সম কীর্ত্তিবাস॥
বালো শিক্ষা দেন পুত্রে মাতৃভাষা দিয়া।
ইংরাজি শিথান তারে শিক্ষক রাথিয়া॥

উভয় ভাষায় কিছু করি আত্মসাৎ। দূর হ'তে শ্রীবাণীরে করে প্রণিপাত। বহু শিক্ষা লাভ কিম্বা চাকুরী গ্রহণ এ সকলে ঠাকুরের না উঠিল মন॥ পিতৃস্থা 'রাম বস্থু'-কবিত্বের যশে। প্রলুক্ক করিল মন বাণী-স্থগা-রদে॥ কবিতা, পাচালী, যাত্রা, বাউল, সঙ্গীত। এ সকল আলাপনে হয় হর্ষিত॥ অসংখ্য পাঁচালী রচি' কবিত। ও গান। দেশে প্রচারিয়া পান অজ্ঞ সন্মান॥ স্থকবি সে 'দাশুরার' স্থধী কীর্ত্তিমান। যাঁহার পাঁচালী কাব্য নব অবদান ॥ ঠাকুরদাসের কাব্য করি' আস্বাদন। 'দাদ।' বলি', 'কবি' বলি' করেন বন্দন। সারদা-বিরাগী, শ্রেষ্ঠ সারদা-দেবক। পাইল অশেষ মান বাণীর পূজক॥ 'কলাছড়া' গ্ৰামবাসী মিত্ৰকুল-জাত। 'যুগলকিশোর' নামে সবিশেষ খ্যাত। । তাহার তনয় ছিল 'শ্রীঈশান যিত্র'। বার পুত্র মহায়া দে 'হেম' স্কচরিত।। ফল ফুল সব্জীর খুলি' প্রদর্শনী। ক্ষবির উন্নতি তরে উন্মুক্ত পরাণী॥ 'কানীপুবে', 'মধুপুরে'—সাভতাল দেশে! नक्षां थिक मुद्धः वाग कतिन इतस्य ॥)

যুগলের কন্তা গোরী ধন্তা 'ধনমণি'। বধূরূপে সে ঠাকুরদাসের ঘরণী॥ তাঁহাদের হুই পুত্র 'শ্রীশ্রামাচরণ'। জ্যেষ্ঠ আর কনিষ্ঠ 'শ্রীলক্ষীনারায়ণ'॥ তুই কন্তা বিবাহিত জামাতা তু'জন। 'রামহ্রি', 'ভারাটাদ' উভয়ে স্থজন॥ প্রথমারে মিত্র 'মুখ্যে' 'আনপুরে' দান। 'আদির্দ' করি' কিন্তু কন্তারে হারান॥ ত্রংখে ক্ষোভে দিতীয়ারে দেব সরকারে। রাগে দেন সন্মোলিকে ভাঙ্গিয়া আচুারে ॥ ঠাকুরদাসের কথা লিখি' 'ব্যোমকেশ। মৃস্তাফি' সে 'পরিষদে' করিলেন পেস॥ স্কবি মনোমোহন বস্থ সভাপতি। কবির কীর্ত্তির বহু করেন স্থখ্যাতি ॥ পরিষদ্ পত্রিকার পঞ্চম বরষে। তৃতীয় সংখ্যায় উহা আদরে প্রকাশে॥ পরে ব্যোমকেশ লিখি বিস্তৃত জীবন। 'সাহিত্য', উনিশ বর্ষ, দ্বাদশে মুদ্রণ ॥

#### ৺শামাচরণ দত্ত

ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র সে শ্রামাচরণ।
শিক্ষিত ভগবন্ধক্ত অতীব স্কুজন।
স্কুক্বি ছিলেন তিনি, রচনাকুশলী।
জ্ঞান-ভক্তি-সমন্বিত তাঁর গীতাঞ্জলি॥

শিক্ষা সমাপনে করি' অর্থ উপার্জন। 'চ গ্রীচরণে'র কন্তা করেন গ্রহণ ॥ 'কলাছড়।'-গ্রামবাসী এই 'বস্তু'-কুল। সবিশেষ পরিচিত কৌলিন্তে বিপুল॥ শ্রীমতী 'বিহারীমণি' সতী-শিরোমণি। পাক। মাণ। স্থরঞ্জিত সিন্দুরশোভিনী॥ স্বামী পুত্র কন্তা সবে রাখিয়া বজায়। হাসি মুখে ব্যায়মা সভী লোকে যায়॥ উহাদের চারিজন হয় স্কৃতাস্ত। 'হরিদা্স', 'মনোরমা', 'মেনকা', 'শরত'॥ 'সিমুলিয়া'-'রামতক বস্থ'-বংশ-জাত। 'বিনোদবিহারী' ধরে মনোরমা হাত॥ 'পাচ্লা'-নিবাসী 'মিত্র মহানন্দ' নামে। মেনকাস্থলরী কন্তা লয়ে যান ধামে॥ 'অনন্তরামপুর' 'মিত্র থগেক্র' স্কুজন। শরৎকুমারী-পাণি করেন পীড়ন॥

#### ৺হরিদাস দত্ত

পুল হরিদাস দত্ত ধার্মিক সুধীর।
শান্ত, শিষ্ট, স্থাক্ষিত, কর্ম্মী, মতিন্তির॥
প্রথমে করেন বিয়া কন্তা 'মৃণালিনী'।
কলাছড়া 'দীন ঘোষ'-স্থতা সীমন্তিনী॥
একমাত্র পুত্রে রাখি' সতীশিরোমণি।
গিয়াছেন কৈলাসেতে যথা হররাণী॥

#### 

শীরাগাপ্রসাদ পুত্র ধীর স্থিরমতি।
পুত্র কন্তা ভ্রাতা সনে ব্যাটরা বদতি॥
'শু ড়া'ব 'রাখাল বস্থু' কন্তা দানে তারে।
'লতিকাস্থলরী' সাসে দত্ত-পবিবারে॥
ছয় পুত্র, এক কন্তা সংসারে এখন।
বাণিজ্য করিয়া কাল করিছে যাপন॥

# হরিদাসের দ্বিতীয় সংসার

মৃণালিনী অকালেতে ঝরিয়। পডিল।
সংসার অচল সবে প্রমাদ গণিল।
পিতার আদেশে হরি পাতিল সংসার।
পুনঃ হাত বাধিলেন সে 'চারুশালা'র।
'নাথের বাগানে' বাস ঘোষের ঝিয়ারী।
'অমৃতলালে'র কন্তা কুলীন কুমারী॥
তই কন্তা, ছয় পুত্র রাখিয়া সংসারে।
সতী সাধ্বী স্বামী রাখি' গেল পরপাবে॥
'চপলা', 'চঞ্চলা' নামে ত্ই কন্তা ছিল।
পুত্র, কন্তা, স্বামী রাখি' অকালে চলিল।
'কুমারটুলী'র মিত্র বংশ পুবাতন।
'পার্কিতীচরণ' নামে আছিল স্ক্রন॥
দিতীয়া পত্নীর স্কৃত 'শ্রীহেমকুমার'।
গ্রহণ করিল পাণি জোষ্ঠা চপলার॥

বরাহনগরবাসী মিত্রকুলস্কৃত।
'ননীলাল' চঞ্চলারে নিলেন শ্রীয়ৃত॥
প্রথমে কনিষ্ঠা, শেষে জ্যেষ্ঠা হ'ল গত।
অকালে সধনা মৃত্যু—সবে মর্মাহত॥
'তুর্গা' 'শিব' 'কালী' 'তারা' 'রমা' সার 'উমা'।
ছয় প্ত দিয়েছিল উপহার বামা॥
স্থদীর্ঘ জীবন হরি করিয়া যাপন।
মিলিলেন পিতৃলোকে রাখি' নিজ জন॥

# ৺তুৰ্গাপ্ৰসাদ

শ্রীহুর্গাপ্রসাদ হয় প্রথম তনয়।
প্রবেশিকা, মধ্য—ছই পরীক্ষায় জয়॥
পরে পিতৃ-সাহায্যার্থে অর্জনে প্রয়াস।
প্রাণপাত পরিশ্রম করে হুর্গাদাস॥
'ভঁড়াবাসী' 'রাখালে'র কন্তা আর জন।
'মণিকাবালা'ব পাণি করিল গ্রহণ॥
ছই কন্তা এক পুত্র জিন্মিবার পর।
পিতামাতা সনে হুর্গা মিলিল তৎপর॥

## 

তুর্গার দিতীয় ভ্রাতা প্রবেশিকা দিয়া। অর্থার্জন করিতেছে চাকুরি লইয়া॥\*

<sup>\*</sup> রচনার পর কোণা-নিবাসী শ্রীযত্নাথ ঘোষের পৌত্রীকে বিবাহ করিয়াছে।

তাদের চতুর্থ প্রাতা সে 'তারাপ্রসাদ'। হু'বার সম্মানে পার পরীক্ষার ফাঁদ॥ বর্ত্তমানে সেও করি' চাকুরি গ্রহণ। স্বাবলম্বী হ'য়ে করে অর্থ উপাজ্জন॥

# বাগবাজার শাখা ৬লক্ষীনারায়ণ দত্ত

ঠাকুরদাদের পুত্র দ্বিতীয় স্থজন। বাগ্বাজারে নিবদেন লক্ষীনারায়ণ্মা গ্রামে ও শহরে নান। শিক্ষালাভ করি'। স্বাবলম্বী দাড়ালেন নিজ পদোপরি ॥ ই-আই-রেলের কার্য্যে ষ্টেশনে, শহরে। কিছুকাল কাটাইয়া যান 'আয়-করে'॥ তারপর যোগ দেন পার্ট-ব্যবসায়ে। কর্ম্ম-কর্ত্তা, ঠিকাদার র'ন এক হয়ে ॥ প্রথমে মাতুল ভ্রাতা 'হেমচক্র' সনে। মিলিলেন 'টান্তাকুর' গ্রীক মহাজনে ॥ তার পরে 'ফিন্লে মুর' 'গোলাবাড়ী'-কলে। কর্মাধ্যক্ষ, কণ্ট্রাক্টর সভতার বলে॥ বহু সম্মানের সহ করেন চালন। সাতাশ বৎসর ধরি' কর্ত্তব্য পালন ॥ শেষের বৎসর চার হ'ন 'কণ্ট্রাক্টর'। কাশীপুর 'রাণীকলে' সে 'রালি-ব্রাদার' ॥

উভর স্থানের কার্য্যে দক্ষতা, সততা। কৃতিত্বে মূল—সবে ঘোষে সে বারত।॥ গ্রামার চরণাশ্রিত ভক্ত মহাপ্রাণ। ভক্তি-বলে লভিলেন চিন্ময়ীর জ্ঞান ॥ নিজ জননীর প্রতি তার দুঢ়া ভক্তি। বিশ্বজননীর পদে আনে অন্তর্রক্তি॥ সংসারে সংসারী-শ্রেষ্ঠ গণ্য আজীবন। এমন আদূৰ্শ ভক্ত মিলে না কথন॥ ত্মাত্মীয়-স্বন্ধন আর জ্ঞাতিমিত্র সবে। সকলেই জিনিলেন প্রেমের বৈভবে॥ 🖹 গ্রক-কুপার পার সংসার-সাগর। উত্তীর্ণ এ পরীক্ষায় হ'ন ভক্তবর ॥ 'উপাসনা' নামে তার ভক্তির অঞ্জলি। স্থাধিজন-সমাদৃত চার 'গাতাবলী'॥ সেকালের ভক্তিরসে যাথ। প্রাণারাম। সাধকের প্রাণে ঢালে শান্তি অবিশ্রাম ॥ যৌবনে বিবাহ করি' হলেন সংসারী। আনি 'কোলড়া'র বস্থ-বংশের কুমারী॥ বনিয়াদী বস্থ-বংশ খ্যাতনাম। গ্রামে। তাদের বংশের স্থত। আনে নিজ্ধামে॥ 'চ্ণ্ডীচরণে'র পত্নী 'অঙ্গদা' স্থকায়।। 'কামদেব'-'রামমণি'---পুত্র-পুত্রজার।॥ 'গোলকচন্দ্রে'র বধূ হ্'ন 'উমাব্ভী'। 'কামদেব' পুত্র, পুত্রবধূ সাধ্বী সভী॥

'ঐবেণীমাধব' আর ভার্যা। 'লক্ষীমিণি'! তাদের সন্তান আর সন্তান-ঘরণী॥ তাঁদের প্রথম। কন্তা 'ত্রিপুরাস্থন্দরী'। 'লক্ষীনারায়ণে' বরি' দত্ত-পুরনারী॥ তিন পুত্র একে একে দিয়া উপহার। সভীলোকে যান চলি' কৈলাস-আগার ॥ বাগ্বাজার বস্ত্-পল্লী 'দয়াল'-ভবনে। করিলেন বাদ লক্ষী পত্নী-পুত্র-সনে॥ অকালে 'ত্রিপুর!' দেহ হেথা অবসান। আড়াই বৎপর মাত্র কনিষ্ঠ সস্তান॥ স্থানান্তরে স্থায়ী বাস করিয়া নির্মাণ। লক্ষীনারায়ণ তথা জীবন কাটান॥ পুত্রগণ 'হরিপদ', 'নগেন্দ্র', 'কিরণ'। পিতাসনে এ পল্লীতে জীবন যাপন ॥ 'লক্ষীনারায়ণে'র দেহ হ'লে অবসান। 'লক্ষী-নিবাস' আখ্যাত তাঁর বাস্থান :: কিছুদিন পরে যত পল্লীর স্ক্রন। 'লক্ষ্মী-দত্ত লেন' নাম করি প্রবর্তন॥ রাখেন গলির নাম তার শৃতি তরে। নিবদে এ দত্ত-বংশ যথা প্রেমভরে ॥\*

বংশ-পরিচয়, ১২শ খণ্ড—( ১০৭-১২১ পৃঠা দেখ ; )

#### শ্রীহরিপদ দত্ত

বালো লেখাপড়া শিখি' বিছা-আয়তনে। হরিপদ জ্ঞান লাভ করেন যতনে॥ যৌবন-প্রারম্ভ হ'তে সংসারীর সাজে। পিতাদনে মিলিলেন কণ্টাক্টরী কাজে॥ 'শ্রীরামরতন রায়' দত্ত-কুলোদ্ব। 'নড়াইল' জমিদার অশেষ বৈভব॥ রায়ের প্রথম নাতি 'বস্থ শ্রীপ্রমথ' সে মুখ্য কুলীন 'হরিচরণে'র স্কৃত ॥ মহানন্দে করে দান প্রথম। কুমারী। 'মৃণালিনী' হ'ন আসি দত্ত-কুলনারী॥ দেবতা-বিশ্বাসী হরি ভক্তিমান অতি। সহধর্মিণী হ'ন সেই মত সতী॥ পিতার প্রথাণে নিজে হ'ন কণ্টাক্টর। স্তথোগ্য স্থদক্ষ কর্মে খ্যাতির প্রচার॥ আজীবন পরিশ্রম করি' অবিরাম। অষ্টপঞ্চাশতে 'হরি' নিলেন বিশ্রায ॥ চিরদিন ধর্মে মতি অতি নিষ্ঠাবান। সদাশুদ্ধাচারী তিনি বহু ভক্তিমান॥ সামাজিক পৌজন্তোর আদর্শের স্থল। স্বজন-পালক, বন্ধু, আত্মীয়-বৎসল॥ অহ্মিকাশূন্ত, ধীর, নাই আত্মপর। সেহ প্রেম দয়া পূর্ণ সরল অন্তর॥

অনাথ-ফকির-বন্ধু, অতিথি-দেবক।
বিপদে সম্পদে সেবা, পরম পুলক॥
বৃহৎ সংসার ভার, লোক-লৌকিকতা।
বহু কুটুম্বের সনে নানা কুটুম্বিতা॥
নিজ শিরে স্তস্ত রাখি যাপিছেন দিন।
এরপ স্থযোগ্য ব্যক্তি পাওয়া স্থকঠিন॥
সাত পুত্র, তিন কন্তা—তাঁদের সস্ততি।
সে লক্ষী-নিবাদে স্থথে করিছে বসতি॥

#### **এলিলিডমোহন**

প্রথম সস্তান হয় মোহন ললিত।

'দণ্ডীহাট'-বস্থ-বংশে হয় পরিণীত॥

'দর্পনারায়ণ বস্থ' খ্যাতনামা অতি।

দাতা ভোক্তা মহাশয় ছিলেন স্থমতি॥

তাঁর বংশধর আদি' সে বহুবাজারে।

খ্যাতি প্রতিপত্তি বাড়ে শহর-মাঝারে।
ভিষকের শিরোমণি 'জগবন্ধু' নামে।

রোগীর আশ্রয়স্থল খ্যাতি প্রতি ধামে॥

'সে কুঞ্জবিহারী' ল্রাতা মধ্যম তাঁহার।

'বিনোদ' উকিল, পরে 'নীরোদ' ডাক্তার॥

মধ্যমের তুই পুল্ল 'নরেক্রকুমার'।

'বস্থমতী'-সম্পাদক সে 'সত্যেক্র' আর॥

নরেক্রের জ্যেষ্ঠা কন্তা সে 'সর্য্বালা'।

ললিতমোহন গলে পরাইল মালা॥

চারপুত্র পাঁচ কন্তা। হ'ল নয় প্রাণী।\* পরিণীত। তুইকন্তা 'গৌরী', 'শোভারাণী'॥ বাধিল বসন গৌরী 'সরোজে'র সনে। 'নারায়ণ মিত্র' পুত্র চতুর্থ গণনে॥ 'নেবু বাগানে'র এই 'মিত্র পরিবার'। 'ঠাকুরদাদে'র বংশ বহুল প্রচার॥ দ্বিতীয়া তন্য়া 'শোভা' ঘোষবংশে যায়। 'ফণीन्तनाथ'त भारत वनन मानाय॥ 'প্রভাত ঘোষের' হয় কনিষ্ঠ তনয়। বাল্যকালে পিতামাতা হারায় উভয় ॥ জ্যো-মহাশয় জেঠী বুকে তুলে নিল। ভাগুত্রদয়ে যত্নে লালন করিল॥ প্রভাতের জ্যেষ্ঠ ভাই 'ঘোষ শ্রীমোহিত'। 'খ্যামপুকুরে'তে বাস সাত্মীর সহিত॥ 'মদজিদ্ বাড়ী' পল্লী পূর্বের বদতি। সকলের পরিচিত পুরাতন অতি॥ 'গোপাল গোষের' পুত্র এর। ছু'টি ভাই। শান্ত ধীব সদালাপী পরিচয় পাই॥ পুত্র 'রাম' 'পোম' 'গঙ্গা' 'শান্তিনারায়ণ'। 'বেলা' 'বেণু' 'মীরা' আর কন্তা তিনজন॥ লেখাপড়া শিক্ষা করে কুমার কুমারী। ম্যাটি ক পড়িয়া 'রাম' পড়া দেছে ছাড়ি'॥

রচনার পর আর একটা পুত্রলাভ হইয়াছে।

## 

হরির মধ্যম পুত্র শ্রীলালমোহন। তুইবার বিবাহিত ভাগোর লিখন॥ 'দক্জিপাড়া' মিত্রবংশ কৌলিন্তে বিখ্যাত। 'কুমার', 'কুমুদ' নামে মিত্র ছুই লাভ॥ কুনার দ্বিতীয় পক্ষে কবিল গ্রহণ। রাজা হরেন্দেব কন্তা কুমাবী রতন॥ 'মহিমেন্দ্ৰ' জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ সেই গর্ভজাত। তাঁহার দিতীয়া কন্তা 'মূঝ্য়ী' আখ্যাত ॥ রূপে লক্ষ্যী, গুণে বাণী প্রতিমার মৃত। দত্যতে বধুরূপে হইল আগত॥ একমাত্র কন্তা রাখি 'হাভারাণী' নামে। অকালে চলিয়া গেল বৈজয়ন্ত-ধামে॥ ভিষক 'অতুল বস্থা কনিষ্ঠ সন্তান। 'দেবীপদে' 'আভাবাণী' করে মাল্যদান ॥ মেডিক্যাল কলেজেতে পাঠ সাঙ্গ করি'। দেবীপদ করিতেছে চোথের ডাক্তারী॥ দ্বিতীয় পক্ষের পত্নী 'রমল।' কুমারী। 'আহিরীটোলার' বস্তু-বংশের ঝিয়ারী॥ 'হ্রিশ' ভূতীয় পুত্র 'নগেন্দুকুমার'। শ্রীমতী রমলাবাল। এই তন্যা তাঁহার॥ শিশুকালে নিষ্ট হ'ল ক'টা সূতাস্থত। শেষে পাঁচ কন্তা জীয়ে সকলি অদুত॥

'রেবা' 'মায়া' 'সতী' 'রেখা' আর 'খুকুরাণী'। পিতামাতা তুঃথ হরে শান্তয়ে পরাণী॥\*

# 

হরির তৃতীয় পুত্র বিভূতিভূষণ। শিব-চতুর্দশী রাত্রে জনম গ্রহণ॥ 'দয়াল মিত্রে'র বংশ সে 'রামবাগানে'। খ্যাতনামা কুলকর্মো, সকলে বাখানে॥ সেই বংশ-ধুরন্ধর 'শ্রীপ্রতাপটাদ'। কুলকম্মে ছিল তাঁর নিষ্ঠা ও আহলাদ। দানিল কনিষ্ঠা কন্তা 'ভবানী' কুমারী। বিভূতিভূষণ করে স্থূশালা স্থূনরী ॥ বিধাত। হইল বাম অল্ল দিন পরে। ভবানী ভাসায়ে সবে শোকের সাগরে॥ চলে গেল রাখি' মাত্র কন্তা। 'সুধারাণী'। দিদিমা লইয়া বুকে জুড়ায় পরাণী॥ 'পানিসেয়ালা'র মিত্র-কুল-শ্রেষ্ঠ-স্থৃত। 'সারদা' বিচারপতি যশস্বী সূত্রত ॥ প্রথম জ্ঞাতির পুত্র ধীর 'নিবারণ'। 'ডালিমতলা'য় রচি' 'মোহিনী-কেতন'॥ শহরে করিছে কাল আনন্দে যাপন। মধ্যম তনর তাঁর 'শ্রীকালীচরণ'॥

রচনার পর একটি পুত্র সন্তান জন্মিয়াছে।

এম্-এ, শাস্ত্রী, স্থানিকত বিনয়ভূষণ।
ধর্মপত্নী-রূপে স্থা করিল গ্রহণ॥
বিভূতি দ্বিতীয়া পত্নী 'কঙ্কাবতী' নামে।
'জ্ঞানেক্র রায়ের' কন্তা 'দশঘরা' গ্রামে॥
তই পুত্র হয় তার' 'শ্রীগৌর', 'নিতাই'।
শিশু তারা থেলাঘরে থেলিছে সদাই॥\*

## শ্ৰীস্থগংশুমোহন

হরির চতুর্থ পুত্র স্থধাংশুমোহন।
বিভালরে শিক্ষা কিছু করি' সমাপন॥
পিতাসনে বহু দিন শিথি' ঠিকাদারী।
পিতৃব্যের কার্য্য-তত্ত্ব-স্বধানকারী॥
'দশ্দর।' বস্থবংশ মুখ্য কুল খ্যাত।
'বাঞ্চারাম বৈরাগী'র পূত-কুল-জাত॥
পুলিশের কম্মাধ্যক্ষ সে 'পিয়ারীলাল'।
একমাত্র পুত্র তার 'শ্রীকানাইলাল'॥
করে দান জ্যেষ্ঠা কন্তা। 'স্থ্যমাবালা'য়।
পরাইল বর্মাল্য 'স্থধাংশু' গলায়॥
'বীরেশ্বর' 'বিশ্বনাথ' তুই স্কৃত হয়।
'জয়শ্রী' নামেতে কন্তা। শেষেতে উদয়॥

#### এীমতী মনোরমা

শ্রীহরির জ্যেষ্ঠা কন্তা মনোরমা নামে। বস্থ-বংশে যায় সে ঝামাপুকুর ধামে॥

<sup>🚣</sup> রচনার পর এক কন্সা জাত হইরাছে।

'গোপাল বস্থ'র পুত্র সে 'যোগেন্দ্রচন্দ্র'। তাহার মধ্যম পুত্র হইল 'যতীক্র'।। দত্ত-স্থতা ভার্যাারূপে করিল গ্রহণ। ওকালতি ব্যবসায়ে জীবন যাপন।।

## **बीभी दिल्लमा**थ

হবির সস্তান ষষ্ঠ শ্রীপীরেন্দ্রনাথ।
মাাট্রক উত্তার্গ হ'রে ব্যবসারে হাত॥
'এন্রিড্কোম্পানী' নামে বৈছাতিক কাজে।
মিলি' 'দিজেন্দ্রের সনে শহরের মাঝে॥
শোষে খুলি' কানাধামে ওই কারবার।
শ্রীধীরেন্দ্র ব্যবসায়ে করিল প্রসার॥
ভীমকার হর তার দেহের গঠন।
কর্মে হাবসর তবু না হয় কখন॥
করে নি বিবাহ আজো কুমার তনয়।
শাস্ত মিষ্ট স্থির মতি সদানন্দময়॥

[ কুলগাথ: রচনার পরে ১০ই আষাঢ় ১৩৪২ সালে শুভ বিবাহ ]

'হরিপাল-জেছুবে'র বস্তবংশ খ্যাত। 'গোবিন্দচন্দর' নামে কুলীন প্রথাত। ভাঁহার দ্বিতীয়া পত্নী দিল উপহার। চারি পুত্র, 'শ্রীদেবেক্র' প্রথম তাহার॥ দেবেক্রনাথের কন্তা জ্যেষ্ঠ। 'রাধারাণী'। সানন্দে ধরিলা সাসি' ধীরেক্রের পাণি॥ 'লাক্যা'-পল্লী কাশাধামে সে 'লক্ষ্যী-নিবাসে'। মহানন্দে থাকে তারা সে প্রবাস-বাসে॥

## <u> बिद्धस्म</u>ग्थ

হরির সপ্তম পুত্র দিজেন্দ্র নামেতে। ম্যাট্রিক করিয়া পাশ ব্যবসায়ে মাতে॥ প্রথমে একত্র শেষে হ'ল গুইভাগ। বার্ণেদী কলিকাতা হুইটা বিভাগ॥ ধীরেক চালায় কাজ বারাণসী-ধামে। শহরে দিজেন্দ্র করে কাজ এক নামে॥ সাধু দে 'গোকুল মিত্র' বাগাজার-বাসী। পতা পতা নাম যার, কীর্তি অবিনাশা॥ বিষ্ণুর রাজগৃহ দেবতা শোভন। আনিল সে নিজবাসে 'মদনমেহন'॥ তার বংশধর 'যতু মিত্র' মহাশ্র। উত্যোগা 'জীবনরুক্ত' কনিষ্ঠ তন্য ॥ তাহার দিতীয়া ক্লা নাম 'উ্যারাণী'। দ্বিজেকে বাধিল আসি দিয়া নিজ পাণি॥ একমাত্র শিশু পুত্র তাদের তনর। 'গণেশ' নামেতে যার হ'ল পরিচয়॥

# শ্রীমতী শিবত্বর্গা

অষ্টম সন্তান হয় 'শিবছুর্গা' নামে। চলে গেছে বস্থ-বংশে কুলীনের ধামে॥ 'কৃষ্ণনগরে'র বস্থ-বংশের বিস্তৃতি।

'হোগলকুডিয়া' আসি' বাঁধিল বসতি।

'গোরাচাদ' বস্থ নামে ছিল পরিচয়!
'শ্রীআভাষচন্দ্র' তাঁহার তৃতীয় তনয়।
তাঁহার মধ্যম পুত্র 'শ্রীহরি' স্থধীর।
'এম-এ' পরীক্ষোত্তীর্ণ শাস্ত চিত্ত স্থির।
দত্তকন্তা মহানন্দে করিল গ্রহণ।
পুত্র কন্তা। লয়ে স্থথে জীবন যাপন॥

# , এীকানাইলাল

গ্রির নব্য স্থাত শ্রীকানাই নামে। আনন্দে কাটায় কাল বিসি' নিজ ধামে। বিজ্ঞা শিক্ষা কিছু কিছু করিয়া অর্জন। 'রামক্ষণ্ড'-অন্তরাগে যন সমর্পণ।।

## গ্রীমতী শিবকালী

শিবকালী নামে শেষ হরির তনর।।
'রমেশচন্দ্রে সনে হইরাছে বিরা।।
জোড়াসাকো বস্থ-বংশে 'শ্রীজগমোহন'।
'ভবানীশঙ্কব' নামে পুত্র স্থশোভন।।
তাহার কনিষ্ঠ স্থত 'শ্রীদ্বারিকানাথ'।
'রমেশ' তৃতীর পুত্র প্রথমার জাত।।
'বি-এল' করিয়া পাশ না হ'য়ে উকিল।
লক্ষী বাস করে বলি' বাণিজ্যে মাতিল।

#### जनाथ पख

লক্ষীনারায়ণ প্ত নগেক্র মধ্যম।

অকালে পাইল মুক্তি কৈবল্য পরম॥

দে 'শুনপুকুর' পল্লী প্রখ্যাত শহরে।

'রামধন মিত্র' গলি যাহার ভিতরে॥

প্রাসাদের মত ছিল 'শ্রীরামধনে'র।

অট্যালিক। স্বৃহৎ বিদিত জনের॥

তাহার মধ্যম পুত্র 'দীননাথ' নামে।

মহাস্থে দিনপাত করিত সে ধামে॥

তার জ্যেষ্ঠ পুত্র হয় 'অফিকাচরণ'।

জোন্ঠা কন্তা নগেক্রেরে করিল অর্পণ॥

সামী স্থে সোহাগিনী হ'ল অল্লকাল।

সমন্বা বিধব। হ'ল, এত দগ্ধ ভাল॥

প্রম্বিল পুত্র 'চণ্ডী' চারি মাস পরে।

সকলে 'অমল্য' নাম রাখিল সাদরে॥

# 

কিছু কিছু বিত্যাশিক্ষা করিয়া অর্জন।
সঙ্গীত ও চিকিৎসা শাস্ত্র করিছে সাধন॥
'হরিশ' মধ্যম পুত্র 'স্থরেক্স' আখ্যাত।
আহিরীটোলার খ্যাত বস্থ-বংশ জাত॥
তৃতীয়া পত্নীর তার কন্তা 'তরুবালা'।
অমূল্যকুষ্ণের গলে পরাইল মালা॥

পাঁচ পূল, তিন কন্থা লইয়া সংসার।
জ্যেষ্ঠা কন্থা 'নন্দরাণী' হইয়াছে পার॥
আরার উকিল—'মিত্র শ্রীয়ান্তীন্দ্রলাণ'।
ভক্তিমান মনিষী সে প্রেমরাগে লাল॥
তাহার দ্বিতীয় পূল হয় 'তুর্গাদাদ'।
বিশ্ববিভালয় সব পরীক্ষায় পাস॥
'নন্দরাণী' হ'ল তার সহধর্মিণা।
'অমিতা' নূতন নামে অদ্ধান্ধ-ভাগিনী॥
'দেব' 'রাজ' 'সত্য' 'জয়' 'দেবী' 'ভব' 'গাঁতা'।
পুল কন্ধা লয়ে তার। আছে হর্ষিতঃ॥ "

## <u> এিদেবনারায়ণ</u>

তাদের প্রথম পুত্র দেবনারায়ণ। স্তশিক্ষিত নহে মাত্র নয়ন-শোভন॥

#### <u> এীরাজনারায়</u>ণ

'রাজনারায়ণ' নামে দিতীয় তন্য।
ম্যাট্রিক উত্তীর্ণ হ'য়ে উচ্চ-শিক্ষা লয়। †
বাকী সব বিস্তালয়ে অধ্যয়নে রত।
বুঝা যাবে কি হইবে, হ'লে কাল গত।

<sup>্</sup> স্থার পর আর একটি পুত্র জিনায়াছে

র নার পর পরীক্ষার ফল বাহির হয়।

#### **बिकित्रशब्स मख** \* >

লক্ষী-নারায়ণ পুল কনিষ্ঠ কিরণ। আজীবন ব্রহ তার ভারহী-সাধন॥ বিশ্ব-বিভালয়ে মাত্র 'প্রবেশিক।' পার। বাণী-সাধনায় কিন্তু আগ্রহ অপার ॥ মাতৃভাষা, মাতৃভূমি, স্বধৰ্ম্ম, স্বজাতি। চির সেবাপরায়ণ, ধ্যান দিবারাতি॥ স্থকবি, স্থবক্তা আর লেখক স্থজন। নাট্যকলা-বিশেষজ্ঞ, সন্থান-ভাজন ॥ কাব্যে গতে স্থরচিত গ্রন্থ কয়খানি। \* > জ্ঞান ভক্তি প্রচারিয়। জুড়ায় পরাণী ॥ শহরের যাবভীয় হিতকর কাজে। এমন কি স্দূরের পলীব ম্যাজে॥ তাহার স্থদক্ষ কর সদ। প্রসারিত। যথাসাধ্য করে থাকে স্মাজের হিত্॥ রালী বাদার্শের সেই কাশাপুর কলে। কণ্ট্রাক্টারী কার্য্যে থাকি' অতি স্থকৌশলে ॥ স্দীর্ঘ চৌত্রিশ বর্ষ কাটান সন্থানে। সকলেই গণে মানে স্থ্যশ বাখানে ॥ 'কাটাপুকুরে'র 'বস্থ-বংশ' স্থবিখ্যাত। মনীষী সে 'লোকনাথ' পণ্ডিত প্রথাত ॥

<sup>: :: )</sup> ব॰শ-পরিচয়, ১২শ খণ্ড, ১১৩-১২১ পুলা দেখ।

<sup>: (</sup>২) "বন্দনা, অর্জনা, সাধনা, সম্মাননা ও স্বধীরা-শিবরাণা-স্থৃতি"

স্থদক্ষ 'সদরওল।' ধার্মিক স্থজন। 'বস্থপাড়া' পল্লী-মাঝে বাঁধেন ভবন॥ স্থশিক্ষিত ধীর স্থির চতুর্থ সন্তান। 'প্রিয়নাথ বস্ক'—যার 'এটর্ণি' আখ্যান ॥ তাঁহার চতুর্থী কন্তা নাম 'চারুবালা'। কিরণচন্দ্রের গলে পরাইল মাল।॥ (सालकला 'हान' यद कृष्टिया डिकिन। নবমী রোহিণী 'চারু' তথায় মিলিল।। 'শিবরাম' 'কালীরুষ্ণ' আর 'শিবরাণী'। 'রামশক্ষর' 'ব্রহ্মগোপাল' 'রাধারাণী'॥ 'শ্রীউমাশঙ্কর' নামে কনিষ্ঠ সন্তান। পঞ্চ পুত্র, তুই কন্তা করিলা সে দান ॥ সংসারের কাজে চারু থাকিত ব্যাপৃত। পুত্র পরিজন দেব। নিয়ে হরধিত॥ স্থীর। ধাঝিক। নারী, শৃঙ্গলিত কাজ। আলম্ভে বা হান কর্মে নাহি কাল ব্যাজ। ঈশর্রা-চরণে তার ছিল স্থির মতি। পুরাণাদি গ্রন্থপাঠে ছিল অতি রতি॥ এ কালে জন্মেছে, কিন্তু সে কালের নারী। আদশ মহিল। ছিল সদা সেবাচারী॥ শিবরাণা-পরিণয় মাত্র সে দেখিল। জামাই লইয়া হর্ষে সংসার পাতিল ॥

স্বামী পুত্র কন্তাগণে রাখিয়া ধরায়। সতীলোক-জ্যোতিঃ চারু জ্যোতিতে মিলায়।

# শ্রীশিবরাম

মাতার মৃত্যুর সাত বংসরের পরে।
শিবরাম জ্যেষ্ঠ পুত্র বধ্ আনে ঘরে॥
মথুবাবাটার মুখ্য কুলীন প্রধানে।
রাজা সে 'প্রসন্ন দেব' নিজ কন্তাদানে।
'কালীনাথ মল্লিকে'রে 'আদিরস' করি'।
সানন্দে জামাতৃরূপে লইলেন বরি'॥'
তাহাব তন্য জ্যেষ্ঠ 'শ্রীকেদারনাথ'।
ষষ্ঠা কন্তা বিয়া দেয় শিবরাম-সাথ॥
'প্রীতিরাণী' নামে বালা বস্তুর ঝিয়ারী।
ভাদের হইল তিন সন্তান সন্ততি।
'কমল', 'ইন্দিরা' আর খুকু রূপ-'জ্যোতিঃ'।
আনন্দে খেলিছে তারা দাত্রে লইয়া।
কাটাইছে কাল দাতু শোক পাশ্রিয়া।

# **৺কালীকৃষ্ণ**

কিরণ মধাম পুত্র 'গদাইকুমার'। কালীকৃষ্ণ নামে হ'ল পরিচয় যার॥

<sup>&#</sup>x27;বন্দন্'-কবিতাগ্রন্থে 'চার্য়-শ্বৃতি' দেখ।

প্রথমে ম্যাট্রিক পাশ ভাতৃদলমাঝে। আই-এ পাঠার্থ গেল সে 'সিটী কলেজে'॥ 'বটানি' শিথিতে যায় 'ভারত সভার'। ছাত্ররূপে প্রবেশিয়া 'বিজ্ঞান আগার'॥ তা'তে না সফল হয়ে পিতার সকাশে। আবেদন কবে কর্ম শিথিবার হাংশ।। পিত। তারে পেয়ে হৃষ্ট, কণ্ট্রাক্টারী কাজে। লয়ে যায় কাশীপুরে, লোকারণা মাঝে 🏗 অল্পদিনে সকলেরে করে তথা জয়। সাহেব বাঙ্গালী আর শ্রমিকনিচয়॥ অক্তরে করি' শ্রম আয়তে আনিল। পিতাকে অনেক কাজে অবসর দিল। এ সময়ে হ'ল তাব শুভ পরিণয়। দানে কগ্রা নারামণ বোষ মহাশ্র॥ 'হেচুয়া' উত্তর অংশে স্তব্তৎ ধাম। 'ইঃকাশাপ্রসাদ দোব' স্থবিখ্যাত নাম। শিক্ষা-দীক্ষা কবি-খ্যাতি অশেষ গাহার। বিদেশা স্বদেশী বিজ্ঞা কৰায়ত যার ॥ 'অন্নদাপ্রসাদ' তার কনিষ্ঠ সন্থান। চতুর্থ তন্য যার 'প্রসাদ নারাণ'॥ তাঁহার তন্য়। এক, 'শান্তিলত।' নামে। 'কালীক্নষ্ণে' অপিলেন প্রাণেব আরামে ॥ মহা আনন্দের মাঝে দ্বিতীয় বংসরে। পাইল আত্মজ এক মহাহর্ষ ভবে॥

সানন্দ না সহে এত এ ভব পাথারে।
পিতাপুত্রে চলে যায় ফেলিয়া স্বারে॥
ত্রস্ত 'টাইফয়েড' রোগেতে সাক্রাস্ত।
বিজ্ঞ চিকিৎসক দল হইল বিভ্রাস্ত॥
বার্থ হ'ল শত চেষ্টা সাকুল ক্রন্দন।
কুল সাধারিয়া কালী ছেদিল বন্ধন॥
বিধিলিপি নিদারুণ, কিন্ধা বিধিমত।
জানি না, বুঝি না, হৃদি ক্রত ও বিক্রত॥
'সংঘ' নামে এক সভা স্থ্রপ্রিষ্ঠ করি'।
গেছে চলে কালীরুক্ষ সকলে পাশরি॥
সংঘের সাহিত্য-সেবা এবে পরিচিত।
বহু বাণা-সাধকের হইতেছে হিত্॥
\*

# ৺ শিবরাণী

কিরণ প্রথম। কন্তা শিবরাণা নামে।
চলে গেল ঘোষ-বংশে কুলানেব ধামে।
'প্রিয়নাথ ঘোষ' খ্যাত স্থপতি-প্রধান।
'চালতা-বাগানে' ছিল যার অধিষ্ঠান॥
তাহার চতুর্থ পুল 'শ্রীলোকেন্দ্রনাথ'।
'অর্থ-নীতি' পাঠে রত ছিল দিন রাত॥
চরম পরীক্ষা পার হইয়া সম্মানে।
অধ্যাপনা করে 'মাগ্রা' বিত্যা-মান্নতনে॥

<sup>·</sup> न य'-श्रकाशिज--'कालीकृतः-कथा' श्रुग्रक कोवनी (पथ )

শিবরাণী কর ধরি' সংসার পাতিল।
দেখিয়া সবার প্রাণে হর্ষ উপজিল॥
শিক্ষিতা সে 'শিবরাণী' 'স্ক্ষীরা'র গড়া।
'নিবেদিতা বিভালয়ে' শিখি' লেখা পড়া॥
লোকেন্দ্রের উপযুক্ত অঙ্কলক্ষী হ'ল।
শাশুড়ী পাইয়া বধূ আনন্দে ভাসল॥
বর্ষ তিন পরে যাতা মাঘী-পূর্ণিমায়।
সকলেরে কাঁদাইয়া কৈলাসেতে যায়॥
মাতৃহার৷ ভাইবোনে স্নেহের বাধনে।
শিবরাণী করে সেব৷ বাধিয়া যতনে॥
কিন্তু বিধি হয় বাম তাহাদের প্রতি।
শিবরাণী মার কাছে গেল জ্তগতি॥
\*

#### 

কিরণ তৃতীয় পুল শ্রীরামশঙ্কর।
শিক্ষিত মেধাবী ধীর গৃবক স্থন্দর॥
শ্রামবাজার বিভাগাগর বিভালয়।
তৃত্তি ম্যাট্রিকোর্তীর্ণ স্থনায়ামে হয়॥
প্রেসিডেন্সি কলেজেতে মধ্যপরীক্ষায়।
দিতীয় বিভাগে পাশ হইল হেলায়॥
বি-এ পরীক্ষায় তথা 'টেষ্ট' পাশ করি'।
স্বাস্থ্য-বিপর্যায়ে ভোগে সে উপর্যুপরি॥

<sup>&#</sup>x27;''সুধীরা-শিবরাণী-স্মৃতি" গ্রন্থথানি দেখ।

স্থােগ না পায় আর উচ্চ পরীক্ষায়।
'পাস' হ'য়ে লভে যশ বাণী-সাধনায়॥
কিন্তু গৃহে সদারত সারদা-সেবায়।
শিক্ষিত যুবক বলি' সমাদর পায়॥
স্থির ধীর স্কুচরিত্র সে বন্ধুবৎসল।
সকলে আশাষে তারে সে অতি সরল॥
সহকারী সম্পাদক 'পল্লী-পাঠাগারে'।
'বিবেকানন্দ-মিশ্ন', 'সংঘ' স্প্রপ্রসারে॥
সম্পতি পিতার কার্য্যে করে যোগদান।
স্থির-বৃদ্ধি বলি' শীদ্র পাইবে সন্ধান॥
এখন না হ'য়ে বদ্ধ বিবাহ-বন্ধনে।
কনিষ্টের বিয়া দিল সানন্দে, যতনে॥

#### 

পুরীধামে সে প্রবেশে জননী-জঠরে।
জন্ম হ'ল তার 'সিংহবাহিনী'র ঘরে॥ (১)
'মধুপুরে' হয় তার 'শুভারপ্রাশন'।
'কাশী' হতে প্রসাদার আনে 'নিবারণ'॥ (২)
'নীলাকান্ত' (৩) পুরোহিত কলিকাতা হ'তে।
'মধুপুরে' গিয়া ক্রিয়া করে বিধিমতে॥

<sup>🗀 )</sup> মাতামহাশ্রমে শ্রীশ্রীত সিংহ্বাহিনী দেবীর বিগ্রহ স্থাপিত।

<sup>🕬</sup> কোনা-নিবাসী ৺নিবারণ চক্র দেব সরকার। ( রচয়িতার মাতুল )

<sup>ে</sup> ১) বাগবাজার-নিবাদী পুরোহিত পণ্ডিত শীমুক্ত নীলাকান্ত ভট্টাচাযা শাণ্ডিল্য।

স্থানীর ভাকের আর রেল-কর্মচারী। দরিদ্রনারায়ণরূপী ছঃস্থ নর্নারী॥ সবে মিলি করে সেব। প্রবাসের বাসে। সে দুশ্রে নাচিল মন আনন্দ-উল্লাসে ॥ 'পরস্বতী বিছালেরে' করি অধ্যয়ন। প্রথম শ্রেণীতে পাঠ করে সমাপন॥ ব্রহ্মগোপালের শিক্ষা বিত্যালয়ে শেষ। সংসার-দেবায় কিন্তু দেয় মন বেশ। নানাদিকে নানাভাবে আয়ায়-পেবায়। বহু কাগ্যে শ্রম করি' আনন্দ দে পায়। পটলডাঙ্গার 'বস্থ-মল্লিক' সংসার। কীর্ত্তিমান্ 'রাধানাথ' বংশের বিস্তার ॥ চারিপুত্র হন যার দে 'জয়গোপাল'। 'হারক।' ও 'দীননাথ' আর 'শ্রীংগোপাল'।: দারকানাথের পুত্র ধীর 'চারুচক্র'। মধ্যম যাহার হ'ন সে 'শর্ৎচক্র'॥ তাঁহার মধ্যম পুল 'শীশচক' খ্যাত। ধীর স্থির শিষ্ট সদা বিনয়াবনত॥ 'মীরারাণী' চতুর্থা সে তনয়া রতন। 'ব্রহ্মগোপালে'র করে করেন অর্পণ ॥

#### শ্রীমতী রাধারাণী

কিরণ দিতীয়া কন্তা নাম রাধারাণী।

\* 'মা-মণি' পালিল তারে ঢালিয়া পরাণী॥

<sup>🎄</sup> তার মাদিমারা।

কাটার বৎসর চারি মাতুল-আলয়ে। পঞ্চম বৎসরে আসে পিতার নিলয়ে ॥ লেখা পড়া শিখিতে সে বিভালয়ে যায়। বাঙ্গালা ইংরাজি শিখে, শিল্পে মন ধার॥ ষোড়শ বৎসরে জ্যেষ্ঠা ত্যজিল সংসার। উত্তরিয়া সেই কাল পরিণয় তার॥ সপ্তদশ পূর্ণ করি' বিয়া আয়োজন। বস্থ-বংশে বধুরূপে করিল গমন। 'জাগুলিয়া' বস্থবংশ খ্যাত পরিবার। সমানী কায়স্থ গোষ্ঠী শিক্ষায় প্রসীর॥ সে 'গোয়াবাগানে' আদি' কলিকাতা বাস। 'অমরনাথে'তে বহু গুণের প্রকাশ॥ তাঁর জ্যেষ্ঠ স্থপস্তান 'শ্রীরমেশ' নামে। 'এটর্ণি' হইয়া খ্যাতি লভিল এ ধামে॥ 'রবীক্র' তনয় ষষ্ঠ শিক্ষিত স্থজন। 'রাধারাণী' অর্দ্ধাঙ্গিনী করিল গ্রহণ॥ দেবতার আশীর্কাদে পাইল সন্তান। 'রঞ্জিত' নামেতে শিশু প্রফুল্ল পরাণ॥ শ্রী'লক্ষী-নিবাদে' আসি দার্যার মনে। শান্তির প্রলেপ দিয়া মুছায় নয়নে॥

#### <u> এডিমাশঙ্কর</u>

কিরণ কনিষ্ঠ স্থৃত শ্রীউমাশঙ্কর। বাল্যে মাতৃহারা কন্ত পাইল বিস্তর॥

#### বংশ-পরিচয়

কলীক্ষণ, 'শিবরাণী' অকাল গমনে।
বহু ব্যথা পায় পুনঃ শান্তিহার। মনে॥
ধারে ধীরে শিক্ষা-লাভে হয় যত্রবান।
প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাইল সে ত্রাণ॥
শ্রেষ্ঠ কলেজেতে এবে করে অধ্যয়ন।
গাই-এ' পরীক্ষার তরে করিছে যতন॥
মাজিত বৃদ্ধির সনে স্বাবলম্বী বেশ।
প্রতি কার্য্যে আছে তার মনের নিবেশ॥

#### শেষ কথা

দত্তবংশ-কুলগাথা প্রায় শেষ হয়।
এইবার দিব কিছু প্রাণ-পরিচয়॥
সকলে ধার্ম্মিক এরা নানা গুণাধার।
শিশুকাল হ'তে সবে সদা সদাচার॥
বিনয়ী স্থমিষ্টভাষী পর তঃথে তঃখী।
পর-তঃথ বিমোচনে হয় তারা স্থমী॥
পর্ম ও দেবতা প্রতি চিরভক্তিমান।
সাধ্যমত তাহাদের আছে ধ্যান দান॥
ভগবান রামকৃষ্ণ প্রচারে, পূজায়।
শহরে গ্রামে ও তীর্থে দশের সেবায়॥
মৃক্ত হস্তে বহু ব্যয় করিয়াছে এরা।
যশের কাঙালী কর্তু হয় নি ইহারা॥
সাহিত্য, সমাজ আর ধর্মের প্রচারে।
অর্থ ও সামর্থ্য ব্যয়ে ধন্য এ সংসারে॥

## ব্যাটরার দত্ত-কুল গাথা

সঙ্গীর্ণতা-হীন হ'য়ে প্রাচীন পন্থার।
চির অনুরাগী, পায় আনন্দ অপার॥
ন্থায় ও সত্যের নিষ্ঠা এদের প্রবল
কথন কুটীল পন্থা করে নি সম্বল॥
মন বেঁধে রেখে স্থির ঈশর-চরণে।
হেলায় ভ্রমণ করে সংসার-অঙ্গনে॥
জয় জয় ভগবান, জয় ভগবতী।
পায় যেন এরা সবে মুক্তি সে শ্বাশ্বতী॥
হরি-হর শিব-শক্তি অভিন্ন ভাবিয়া।
মোক্ষধামে যায় যেন আনন্দে নাচিয়া॥
দত্ত-বংশ পরিচয় এইখানে শেষ।
জগত-জননী পদে প্রণতি অশেষ॥

শ্রিবার—২৮-এ বৈশাখ, ১৩৪২ ; ১১-ই মে, ১৯৩৫ সপরায় ৫টায় শেষ।



রায় কৈলাসচন্দ্র বস্তু বাহাতুর

## ताश वाश्वत बीयुक किलामहन्त वस्र

আলিপুরের ভূতপূর্ব্ব স্থপ্রসিদ্ধ সরকারী উকিল রায় কৈলাসচন্দ্র বস্থ বাহাত্ত্ব নিজ প্রচেষ্টায় সংসারক্ষেত্রে অতি দরিদ্র অবস্থা হইতে মান-ঐশ্বর্য্য ও প্রতিপত্তির অতি উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়াছেন। তাঁহার জীবনী সংসার-মক্ষ-যাত্রীমাত্রেরই অন্ক্রবণ ও অনুসরণীয়। মহাকবি হেমচন্দ্র বলিয়াছেন—

মহাজ্ঞানী মহাজন, যে পথে ক'রে গমন
হ'মেছেন চিরম্মরণীয়
দেইপথ লক্ষা করি, স্বীয় কীর্ত্তি ধ্বজা ধরি
আমরাও হব বরণীয়।

বস্তুতঃ মহাকবির এই উক্তি রায় কৈলাসচন্দ্রের প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে।

১২৬৮ বঙ্গান্দের বৈশাথ মাসে যশোহর জেলার রায়গ্রামে কৈলাস চন্দ্র তাহার মাতৃলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিত। হরিনাথ বস্থ যশোহর কালেট্রীতে কাজ করিতেন; যশোহর হইতে একজ্রোশ দ্বে ঝুম্ঝুম্পুব গ্রামে হরিনাথের বাস ছিল। হরিনাথের পিতামহ ২৪পরগণার অন্তর্গত নল্তা গ্রাম হইতে ঝুম্ঝুম্পুরে গিয়া বসবাস করেন। কৈলাসচন্দ্রের মাতামহ ৮৮দেবনারায়ণ ঘোষের বাটী যশোহর জেলার নড়াইল মহকুমার রায়গ্রামে ছিল। দেবনারায়ণ জেলার মধ্যে এক অতি সন্ত্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের বাটীতে "জোড়াবাঙ্গালা" নামে একটি ঠাকুর বাটী আছে, উহার বিচিত্র কার্ক-কার্য্য দেখিলে বিশ্বিত হইতে হয়। প্রায় চারিশত বৎসর পূর্ব্ধে-

কার অপূর্ব্ব কারুকার্য্য বক্ষে লইয়। নবগঙ্গাতীরে সেই জোড়া মন্দির এখনও শত শত দর্শকের বিশ্বয় জন্মাইতেছে। বাহারা কখনও নীলাচলে শ্রীপ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরের অভৃতপূর্ব্ব কারুকার্য্য দর্শন করিয়াছেন. তাহারাই শুরু দেব-নারায়ণের বাটীর জোড়া মন্দিরের ধারণা করিতে পারিবেন। যদিও পুরীর মন্দিরের স্থায় উহা উচ্চ নহে, কিন্তু খিলানের উপর অদ্ভুত কারুকার্য্যে উহা প্রাচীন ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্যের জ্বলস্ত নিদর্শন স্বরূপ বিশ্বমান রহিয়াছে। ইহা ছাড়া দেবনারায়ণের বাটীতে শিবমন্দির, কালীবাটী প্রভৃতি ছিল এবং এখনও উহার জীর্ণাবস্থা অতীতের গৌরবোজ্জল দিন শ্বরণ করাইয়া দিতেছে। দেবনারায়ণের বাটাতে প্রত্যহ অতিথিগণ অতীব সমাদরের সহিত অন্ন বঙ্গেন পাইতেন। এইরূপ বনান্তবর, ধর্ম্মপরায়ণ বংশে কৈলাসচন্দ্রের জননী বিন্দুবাসিনী দেবী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

রায় বাহাছরের মাতার গর্ভে প্রথমতঃ কোন সন্তানাদি ন। হওঃায় রায় বাহাছরের পিত। হিতীয়বার উদ্বাহ স্থ্রে আবদ্ধ হন। এই হিতীয়বার বিবাহের পর প্রাতঃস্মরণীয় ভারতচক্র শিরোমণি মহাশয় দ্বার। রায়-বাহাছরের মাতামলী একটা পুর্ত্রেটি বজ্ঞ করেন। নিশাযোগে ভারতচক্র স্বপ্রাবস্থায় ছইটি পুল্প প্রাপ্ত হন এবং স্বপ্রের আদেশমত সেই ছইটি ফুল রায় বাহাছরের মাতাকে থাইতে দেন। রায় বাহাছরের মাত। ত্রিংশৎ বংসর বঃক্রমকালে সৌদামিনী নামে একটি সর্ব্বে স্বল্ফণ। কন্তা প্রসব করেন। অতঃপর পঞ্চ ত্রিংশৎ বয়নে তিনি ক্ষণজন্ম। সন্তান রায় বাহাছরকে প্রসব করেন। রায় বাহাছরের বয়স যথন সবেমাত্র ৮ বংসর তথন তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। তাঁহার পিতার কোন প্রকার ভূসম্পত্তি ছিল না। পিতার মৃত্যুর এক বংসর পরে তাঁহার মাতাঠাকুরাণীও স্বামীর পদাক্ষ অনুসরণ করেন এবং সেই সময় হইতে রায় বাহাছর মাতুলালয়ে মাতুসমা মাসীমাত। শাক্ষরী

দেবীর লালন পালনাধীনে আদেন। রায়গ্রাম মধ্য ইংরাজী স্কুলে কৈলাস চল্রের বাল্যশিক্ষা আরম্ভ হয়। তাঁহার যাবতীয় ব্যয়ভার মাতুলেরাই বহন করিতেন। ত্রয়োদশ বর্ষ ব্য়ংক্রমকালে কৈলাসচক্র মধ্যইংরাজী পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইরা নড়াইল হাইস্কুলে কিছুদিন পাঠ করিয়া খুলনা জেলাস্কুলে প্রথম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন। অদম্য অধ্যবসায় ও জ্ঞান-লিপ্সার ফলে ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে সরকারী বৃত্তি পাইয়া তিনি এন্ট্রাম্ব পরীক্ষার উত্তীর্ণ হন। বলা বাহুল্য তাঁহার মাতুলদের অবস্থা স্বচ্ছল না থাকার তাঁহাকে সময় সময়ে অন্ত লোকের সাহায্য গ্রহণ করিতে হই তিল।

অতঃপর তিনি কলিকাতায় আসিয়া মেট্রোপলিটন ইন্ষ্টিটিউসনে অবৈতনিক ছাত্ররূপে পাঠ করিতে থাকেন। ১৮৭৯ খ্রীষ্ঠান্দে এফ্ এ পাশ করিয়া তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে কিছুদিন পড়েন। বলা বাহুল্য এসময়ও অন্ত লোকের দয়। দাক্ষিণ্যের উপর তাঁহাকে পড়াগুন। কবিতে হইত। কিন্তু তাহাতেও তাঁহার সমস্ত ব্যয় সঙ্কুলান না হওয়ায় তিনি ছাত্র পড়াইয়া জীবিকার্জনও শিক্ষাসম্পন্ন করিতেন। ১৮৮১ খ্রীষ্টান্দে তিনি বি-এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। বি-এ পাশ করিবার পর তিনি ২৪ পরগণার অন্তঃপাতী জয়নগর হাই-স্কুলে কিছুদিন শিক্ষকত। করিয়া ১৮৮৪ গ্রীষ্টাব্দে বি এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বি-এল পরীক্ষায় তিনি প্রথম শ্রেণীর মধ্যে দ্বিতীয় হইয়াছিলেন। তিনি যথন বি-এল দ্বিতীয় বাষিক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেন, তথন তাহার সহিত যশোহর জেলার সাগরদাড়ীর স্বর্গীয় ত্রৈলোক্য মোহন দত্তের জ্যেষ্ঠা কন্তা চারুলতার শুভ পরিণয় হয়। ত্রেলোক্যমোহন মহাকবি মাইকেল মধুস্থদন দত্তের খুড়তুতে। ভাইয়ের পুত্র ছিলেন। ত্রৈলোক্য বাবু তাহার সন্তানগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠা কন্তা চারুলতাকেই সর্কাপেক্ষা অধিক স্নেহ করিতেন। বি-এল পাশ করিবার পর ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে জুন তিনি আলিপুরে ওকালতী করিতে আরম্ভ করেন। যেদিন তিনি প্রথম আদালতে ব্যবহারাজীব-রূপে উপস্থিত হন, সেদিন তাঁহার জীবনের উপর দিয়া সৌভাগ্য লক্ষ্মীর রূপা-ধারা অন্তের অলক্ষিতে প্রবাহিত হইয়া যায়। কারল ঐ ওকালতী হইতেই তাঁহার স্থথ-সমৃদ্ধির স্থচনা হয়। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে গবর্ণমেন্ট তাঁহাকে সরকারী উকিল পদে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং এখন পর্যান্ত ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন। সন ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে গবর্ণমেন্ট তাঁহার নানা সদ্গুণে বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে "রায় বাহাত্ব" উপাধি ভূষণে ভূষিত করিয়াছিলেন।

তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্তার নাম—শ্রীমতী স্নেহলতা। স্নেহলতার সহিত হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব প্রধান বিচারপতি রমেশচক্র মিত্র মহাশয়ের বংশীয় শ্রীযুক্ত অজয়নাথ মিত্রের বিবাহ হয়। অজয় বাবুর ছয়টি পুত্র, তন্মধ্যে মধ্যম পুত্র শ্রীযুক্ত রবীক্রনাথ মিত্র ব্যারিষ্টার। অপর ছইটি পুত্র জার্মাণীতে শিক্ষালাভ করিতেছেন।

রায় বাহাছরের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম শ্রীযুত কিরণচন্দ্র বস্তু। কিরণচন্দ্র হাইকোর্টের এড ভোকেট, আলিপুরে তিনি ওকালতী করেন। তিনি মেসার্স ম্যাকিনন ম্যাকেঞ্জীর কেসিয়ার স্বর্গীয় হীরালাল ঘোষের পৌত্রীকে বিবাহ করেন। হীরালাল বাবুর পিতার নাম স্বর্গীয় অভয়চরণ ঘোষ; তিনি সলিসিটর ছিলেন। কিরণ বাবুর এক পুত্র ও ছই কল্পা মায়ালতা ও ছায়ালতা; পুত্রটির নাম—শ্রীমান্ সন্তোষকুমার বস্তু। কিরণবাবুর স্বহস্তে অঙ্কিত তৈল চিত্র Academy of fine artsএর নিখিল ভারত প্রদর্শনীতে বহুবার প্রদর্শিত হইয়াছিল এবং তজ্জন্ম তিনি প্রদর্শনী কর্তৃপক্ষ ও জনসাধারণের নিকট হইতে ভূয়সী প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি চিত্রাঙ্কন বিছায় বিশেষ স্থনিপুণ এবং অনেক বিষয়েই তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা আছে। ইনি এত অল্প বয়সে যেরূপ



স্গীয় শরংচন্দ্র বস্তু (রায় বাঙাত্র কৈলাসচন্দ্র বস্তর মধাম পুত্র)

প্রতিভার পরিচয় দিতেছেন, তাহাতে মনে হয় ভবিষ্যতে ইনি পিতার গৌরব সক্ষুরাথিতে পারিবেন।

বার বাহাছরের দিতীয়া কন্থার নাম স্বর্ণলতা। স্বর্ণলতার সহিত দক্ষিপাড়ার প্রশিদ্ধ মিত্র বংশীর স্বর্গীর নরেশচক্র মিত্রের বিবাহ হইয়া-ছিল। নবেশ বাবু হাইকোর্টের এড্ভোকেট ছিলেন; আলিপুরে তিনি বিস্তুত পশার করিয়াছিলেন। কিন্তু ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে এই উদীয়মান্ উকিল তিনটি পুত্র রাখিয়া অকালে সংসার-উন্থান হইতে বৃস্তচ্যুত হন। তাহার পুত্র তিনটির নাম নির্মাল, বিমল ও মানব।

রাষ বাহাত্বরের দিতীয় পুত্রের নাম স্বর্গীয় শরচ্চন্দ্র বস্তু। শরচ্দ্রের সালের ২০শে অগ্রহায়ণ, ইংরাজী ১৯০৪ সালের ১৩ই ডিসেম্বর মঙ্গলবার পিতার কলিকাতাস্ত বাস ভবনে জননীর অষ্ট্রম গর্ভে জন্মগ্রহণ কবেন। শরচ্চন্দ্রের পূর্বেজাত কয়টি সন্তানের মৃত্যুতে জননীর ক্লম্বর ব্যথিত চইয়াছিল, শরচ্চন্দ্রের আবিতাবে সেই ব্যথার কথঞিং প্রশমন হইয়াছিল। শরচ্দ্রের বয়েবৃদ্ধি সহকারে সত্যু, সরলতা, বিনয়, সৌজ্ঞা, নিরভিমানিতা প্রভৃতি নানা সদ্গুণের পরিচয় দিতেছিলেন।

১৯২২ সালে শরচ্জন্র হেয়ার স্কুল চইতে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবেশ এবং তথা হইতে ক্রতীত্বের সহিত আই, এ, ও বি, এ, পরীক্ষায় এবং ১৯২৯ গ্রীষ্টাব্দে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ঐ বৎসরেই আলিপুরে ওকালতী করিতে আরম্ভ করেন।

১৩৩৩ সালের ৯ই মাঘ মজিলপুরের স্বর্গগত এটর্লী ননীগোপাল দত্ত মহাশ্যের একমাত্র তৃহিতা উমারাণীর সহিত শরচ্চক্রের বিবাহ হয়। সেই বিবাহ উপলক্ষে স্থপ্রসিদ্ধা কবি শ্রীমতী মানকুমারী বস্থু নিম্নলিখিত কবিতাটি রচনা করেন— "আছে আমার শরচ্চন্দ্র শিব শঙ্কর বেশে দেখলে পরাণ উছ্লে ছোটে স্থা স্রোতে ভেসে;
শিবের মত আত্মত্যাগী—
শিবের মত অন্তরাগী—
শিবের বরে ফুট্ছে মুকুল শুল্র হাসি হেসে—
বিছা, বিনয় পবিত্রত।
মধুর হাসি মধুর কথা—
অপরূপ সে রূপের ছটা—স্বাই বলে দেশে।"

শ্রতজ্ঞের প্রথম সন্তান অজিভতুমার ১৩৩৭ সাসের ১২ই শ্রাবণ ও কন্তা তুর্গারোণী সন ১৩১৯ সালের ২র। অগ্রহায়ণ জন্মগ্রহণ করেন।

শরচ্জন বাল্যাবিধি স্বস্থ ও সবলকার ছিলেন: কেবল একবার মাত্র (Meningitis) রোগে আক্রান্ত হইয়া স্থার পাদরী ল্যাকিসের চিকিৎসার আরোগ্য লাভ করেন। পঠদশার শরচ্দ্রে চিত্রান্ধন বিজ্ঞার একান্ত অনুরাগী ছিলেন এবং সুলের ছাত্র হিসাবে আট প্রতিযোগিতার প্রাইজ ও মেডাল পাইয়াছিলেন।

তিনি শরীর চচ্চার পক্ষপাতা ছিলেন এবং ( Badminton ) ক্রীডার পদক পুরস্কার পাইমছিলেন।

পিতার যাবতীয় সদ্গুণের তিনি উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। তিনি অতান্ত প্রিরভাষী ছিলেন এবং যে কেহ তাঁহার সংস্পর্শে আসিত, সেই-ই মুগ্ধ না হইয়া পারিত না। তিনি পিতৃমাতৃভক্ত পুত্র, ভ্রাতা ভগ্নীগত প্রাণ সহোদর, অপত্য স্নেহপূর্ণ পিতা ও পবিত্র প্রেমাধার স্বামী ছিলেন। উকিল হইবার পর তিনি পিতার সহিত আদালতে যাইতেন এবং পিতার সহিত আবার আদালতের কার্য্য সমাপনান্তে ফিরিয়া আসিতেন। তিনি মোকদ্মার নথিপত্র এরূপ পূজানুপুজা ও মনোযোগ সহকারে পাঠ



नद्रष्ट वस्य भाष्ट्रियान उरार्ड

করিতেন যে, বিচারকগণ তাঁহার অকৃত্রিমতার ভূয়সী প্রশংসা করিতেন। মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্ব্বে তিনি একটি জটিল মোকদ্দমায় সারাদিন বক্তৃতা করেন। প্রত্যাবর্ত্তন পথে পিতাকে বলেন, তিনি শারীরিক সম্বস্থতা বোধ করিতেছেন। প্রদিন রবিবার তিনি ভালই থাকেন। তৎপর দিন সোমবারে আদালত অন্তে পিতাব সহিত গৃহে ফিরিবার পথে গাড়ীর মধ্যেই তিনি জব বোধ করিলেন। ক্রমে সেই জর সামাগ্র হইতে প্রবল আকরে ধারণ করিল। ক্রমে জরের বৃদ্ধি হইতে লাগিল। স্থাব নীল্বভন সরকার, কর্ণেল ডেনহাম হোয়াইট প্রমুখ শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক্গণ তালব চিকিৎসা করিতে থাকেন; কিন্তু সকলই ব্যর্থ হইল। দশ্দিন মাত্র বোগ ভোগের পব ২০শে সেপ্টেম্বর প্রাতে ৯ ঘটিকার সময় তিনি বৃদ্ধ পিতামাতার বুকে শোক শেল বিদ্ধ করিয়া এবং সকলকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া চালিয়া গেলেন। দেবতার চরণে যে শিশির-স্নাত, নিস্কলন্ধ কুসুম অঞ্জলিস্বরূপ প্রদত্ত হইবে, তাহা আপন। হইতেই সংসার-উন্থান হইতে করিল পডিল, মান্থবের শত চেষ্টা ভগবানের আকর্ষণের নিকট পরাভূত হইল। ভগবান যাহাকে আপন সেবার জন্ম টানিয়া লন, মানুষের সাধ্য কি যে তাহাকে এই জরা-ব্যাধি-পাপ-তাপময় সংসারে আবদ্ধ রাথে গু ০ শে সেপ্টেম্বর বেল। ৯ ঘটিকায় শরচ্চক্র ইহকালের প্রান্ত সীম। ছাড়িয়া বে রাজ্যে শোক নাই, তুঃখ নাই, মৃত্যু নাই, যেখানে চিরশান্তি বিরাজিত সেই রাজ্যে চলিয়। যান। রোগ শ্যায় শুইয়া শরচ্চন্দ্র অবিরত "নারাত্রে" নাম জপ করিতেন এবং পিতা নিকটে আদিলেই তাঁহাকে জডাইয়। ধরিতেন।

পুত্রগত প্রাণ জনক জননী এইরূপ রুতী, প্রিয় দর্শন, জনপ্রিয় পুত্র-রত্নকে হারাইয়া কিছুকাল উন্মাদের মত হইলেও সমস্ত শোক-তাপ সেই বিশ্বেশ্বরের চরণে অঞ্জলি দিয়া সকলই "ভগবানের ইচ্ছা" এই মহামন্ত্র স্মরণ করিয়া কালাতিপাত করিতেছেন। ভগবিদ্বাদী কৈলাস চক্রের

স্থায় বয়োবৃদ্ধের পক্ষে এই পুত্র শোক নিতান্ত সামান্ত না হইলেও, তিনি জীবনান্তে আবার সেই হারান নিধির দর্শন পাইবার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন।

কৈলাসচন্দ্র নিদারুণ প্রশোকে কথঞ্চিৎ সাস্থনা লাভেব আশায় পুত্রের পবিত্র স্থৃতি রক্ষার্থ সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়রূপে কলিকাতা কারমাইকেল মেডিকেল কলেজের হাসপাতালে "শরচ্চদ্র বস্থু মেমোরিয়াল ওয়ার্ড" নামে টাইফয়েড জরের রোগীদিগের চিকিৎসার জন্ম একটি বিশেষ বিভাগ প্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়াছেন। ১৩৪২ সালের ২৯শে ভাদ্র (ইং ১৯৩৫ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর রবিবার) উহার উদ্বোধন হইয়া গিয়ছে। এই ওয়ার্ড হইতে শত শত বোগী রোগমূক্ত হইয়া শরচ্চন্দ্রের অমর আত্মার উদ্দেশ্যে আশার্কাদ বর্ষণ করিবে।

শরচ্চন্দের জনক জননী এই ওয়ার্ভের জন্ম ৪০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। তাহার আয় টাইফয়েড ও মেনিন্জাইটিস্ রোগে কাতর ১০ জন বোগীর চিকিৎসায় ব্যয়িত হইবে, বিষয়ান্তরে ব্যয়িত হইবে না। আমরা রায় বাহাত্রের এই সংকার্য্যের জন্ম ভগবানের নিকট তাহার দীর্ঘজীবন কামনা করিতেছি।

রায় বাহাছরের কনিষ্ঠ পুত্রের নাম শ্রীমান্ সতীশচন্দ্র বস্ত। তিনি বি, এল, পড়িতেছেন।

রায়গ্রামের স্থুলটি উঠিয়। যাওয়ায় রায় বাহাত্র তথায় তাঁহার মাতৃদেবীর স্মৃতিকল্পে তাঁহার পবিত্র নাম করণে "রায় গ্রাম কলাগাছি বিন্দুবাসিনী Institution" নামে একটি উচ্চ ইংরাজী বিভালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই স্থলটির স্থায়ীত্বের জন্ম তিনি প্রভূত অর্থ সাহায্য করিতেছেন। তিনি কাশীধামের রামকৃষ্ণ মিশন হাসপাতালে তাঁহার মাতৃদেবীর নামে একটি শ্যা দান করিয়াছেন। রায় বাহাত্ব নীরবে

বহু ত্বঃস্থ, নিরন্ন, কস্তাদায়গ্রস্তকে অর্থ সাহায্য করিয়া থাকেন। বহু ছাত্রকেও তিনি প্রতিপালন করেন।

রায় বাহাত্র ১৮৯৮ সালে কলিকাতা ৫৭।৫৮নং শ্রামপুকুর ষ্ট্রীটে বিতল বাসভবন প্রস্তুত করেন এবং তৎপরে ৮নং শ্রামপুকুর ষ্ট্রাটে নব বাসভবন প্রস্তুত করিয়া তথায় বসবাস করিতেছেন!

তাঁহার দিদি সৌদামিনী ২৫ বৎসর বয়সে স্বর্গারোহণ করেন। তাঁহার কোন সন্তানসন্ততি ছিল না।

মাদী শাকম্বরী বালবিধবা, পবিত্র চরিত্রা ও অত্যন্ত ধর্ম পরায়ণা।

ভাঁহার পুণাবতী সহধিমণী চারুলত। যোগ্য স্বামীর যোগ্যা পত্নী। রায় বাহাত্রের যাবতীয় সাধু অনুষ্ঠানের মূলে ভাঁহারই উৎসাহ ও সমর্থন নিহিত। বস্তুতঃ এরূপ সব্ব গুণানিতা সহধর্মিণী না হইলে রায় বাহাত্র কর্মক্ষেত্রে এতনুর অগ্রসব হইতে পারিতেন না এবং ভাঁহার জীবনও এতনুর গৌরবাজ্জল হইত না। ১৯০৫ সালের ৩১শে মার্চ্চ ভাঁহার সহক্ষিগণ আলিপ্র বারে ভাঁহার ওকালতীর স্থবর্ণ জয়ন্তী মহাসমারোহে সমাধা করিয়াছিলেন। ততপলক্ষে ভাঁহাকে যে অভিনন্দন দেওয়! হইয়াছিল, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইলঃ—

## রায় বাহাত্বর শ্রীযুত্ত কৈলাসচন্দ্র বস্তুর স্থবর্ণ জুবিলী উপলক্ষে অভিনন্দন

ट्र धीयन्!

ধর্মাধিকরণে আপনার অদ্ধশত বর্ষব্যাপী কর্ম জীবনের সাফলো আপনাব সহক্রিগণ সকলেই গৌরবাহিত ও আনন্দিত। অসাধারণ ধীশক্তি, অবিচলিত সঙ্কল্ল, অদ্ম্য উৎসাহ কঠোর জীবন সংগ্রামে আপনাকে জ্বযুক্ত করিয়াছে। ব্যবহার শাস্ত্রে অসীম জ্ঞানসম্পন্ন, ব্যবহার-জীবিগণের অগ্রণী বলিয়া আপনার থ্যাতি স্থদ্র প্রসারিত। আপনার ধীর, স্থির, শান্ত, গন্থীর স্বভাব, নিস্কলঙ্ক মধুর চরিত্র, জন সেবায় আন্থরিক প্রচেষ্টা আপনার পরিচিত মাত্রেরই স্থবিদিত। সংযম আপনার চরিত্রের শ্রেষ্ঠ পরিচয়, তাহাতেই আপনার মহত্ব স্থপ্রতিষ্ঠিত।

স্থে হৃংথে, সম্পদে বিপদে আপনি কদাচ কর্ত্তবাপথ হইতে বিচলিত হন নাই। ভগবৎ বিশ্বাস আপনার জীবনের মূলমন্ত্র। উহা উত্তরো-তুর বন্ধিত হোক, এই কামনা করিয়া আজিকার শুভদিনে আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে আপনার দীর্ঘজীবন, স্বাস্থ্য স্থুখ, মঙ্গলময় শান্তি একান্ত-ভাবে প্রার্থনা করি।

আলীপুর বার লাইব্রেরী
ত্রালী ভবদীয় গুণমুশ্ধ সহকর্দ্মিগণ
ত্রশে মার্চ্চ ১৯৩৫ সাল।

## শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন চৌধুরী এম্-এ বি-এল, এম-এল্-সি

রাজসাগীর স্থনামখাতে উকিল ও জমিদার শ্রীযুক্ত কিশোরী মোহন চৌধুরী মহাশ্র ঐ জেলার ফেট গ্রামে ১৮৫৭ খ্রীষ্টান্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্থাগীর রাজ মোহন চৌধুবীর দত্তক পূত্র। তাঁহার দত্তক গৃহিতা মাতা হরমণি চৌধুবাণী তাঁহাকে অতি স্লেহে লালন পালন করিয়াছিলেন। চতুর্দিশ বংসর বয়ংক্রমকালে তাঁহার বিবাহ হয়। বিবাহের ছই বংসর

পরে তিনি গৃহ হইতে পলাইয়া রঙ্গপুর বোয়ালিয়ায় যান, তথায় তাঁহার এক আত্মায় তথন পাঠ করিতেছিলেন। তথাকার কলেজিয়েট স্থল হইতে তিনি ১৮৭৮ খ্রীষ্টান্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া রুত্তি লাভ করেন। ১৮৮০ খ্রীষ্টান্দে তিনি এফ্ এ, ১৮৮৩ খ্রীষ্টান্দে বি এ ও ১৮৮৪ খ্রীষ্টন্দে এম্ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাঁহাকে বাল্য কাল হইতেই তাহার জমিদারীর কার্যা চালাইতে হইত বলিয়া তিনি পড়াশুনা করিবায় বিশেষ সময় পাইতেন না; বিশেষতঃ ছাত্রাবস্থাতেই তাঁহার ছয়টি সন্তান হইয়াছিল; কিন্তু ছভার্গ্য প্রযুক্ত তাঁহার স্ত্রী ও পুত্র ছয়টি বিবাহের পর দশ বৎসরের মধ্যেই মৃত্যুমুথে পতিত হন। ১২৯৩ খ্রীষ্টান্দের আযাঢ় মাদে তিনি পুনরায় দার পরিগ্রহ করেন এবং ঐ বৎসরেই রাজসাহীতে ওকাল্ডী করিতে আরম্ভ করেন।

ওকালতী আরম্ভ করিবার কিছুদন পরেই তিনি লোকাল ও জেলাবোর্ডের সদস্ত হন। দারুণ পুত্রশোক ভুলিবার জন্ত তিনি জনহিতকর কার্য্যে সতত লিপ্ত থাকিতেন এবং এখনও আছেন। ১৮৯৭ খ্রীষ্টান্দে তিনি রাজসাহী জেলাবোর্ডের ভাইদ্ চেয়ারম্যান্ হন। জেলার যাবতীয় জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত তাহার ঘনিষ্ট সম্ম রহিয়াছে। তিনি নয় বৎসর কাল জেলাবোর্ডের ভাইদ ১েয়ারম্যানী করিয়াছেন, তাহার কার্য্যে প্রীত হইয়া গবর্ণমেন্ট তাহাকে একথানি সম্মানজনক উপাধি দিয়াছিলেন, কিন্তু ১৯০৫ সালে বঙ্গ ভঙ্গ হইলে তিনি উহার প্রতিবাদে জেলাবোর্ডের সদস্ত পদ পরিত্যাগ করেন। ইহাতে পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম গবর্ণমেন্ট তাহার উপর বিশেষ রুষ্ট হন। তাহাকে ঐ বৎসরেই রায় বাহাত্রর উপাধি দিবার প্রস্তাব ছিল, কিন্তু বঙ্গ ভঙ্গে গবর্ণমেন্টের পক্ষ অবলম্বন করিতে অস্বীকার করায় উপাধি দেওয়া হয় নাই।

কিশোরী বাবু প্রাদেশিক কংগ্রেস ও নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির

সদস্য ছিলেন। কংগ্রেসের প্রায় যাবতীয় অধিবেশনে তিনি যোগদান করিয়াছেন। বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের তিনি ঘোরতর বিরোধী ছিলেন এবং ১৯১২ সালে বঙ্গ ভঙ্গ রদ ন। হওয়া পর্যান্ত তিনি উহার প্রতিকারার্থ তীব্র আন্দোলন চালাইয়াছিলেন। ১৯১৬ সালে তিনি ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হন। রাজসাহীর মিউনিসিপ্যালিটা সম্হের পক্ষ হইতে তিনি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। ১৯২১ সালে রাজসাহী জেলার অ-মুসলমান কেন্দ্র হইতে তিনি এম্ এল্ সি হন। ব্যবস্থাপক সভার সদস্যরূপে তিনি দেশে শিক্ষা বিস্তার, শাসন বিভাগের ব্যয় সঙ্গোচ, শাসন ও বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ এবং আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাকে সরকার কর্ত্বক অন্থাদনের জন্ম যে প্রভৃত পরিশ্রম করিয়া আসিতেছেন, তাহা সকলেই বিদিত আছেন। তিনি ব্যবস্থাপক সভায় যে প্রকার নির্ভাক ও গুক্তিযুক্ত বক্তৃতা করেন, তাহা তাঁহার ন্যায় প্রবাণ ব্যবহারাজীবের পক্ষেই শোভ। পায়।

কিন্তু কিশোরীমোহনবাবৃ শুধু দেশপ্রাণ জননায়ক ও রাজনীতিবিদ্ নহেন। তাঁহার প্রাণ যে কত উদার এবং তিনি কত যে মহৎ তাহা রাজসাহী গিয়া তাঁহার বাড়ীর অন্নসত্র যাহার। একবার দেখিয়াছিলেন, তাঁহারাই জানেন। তাঁহার বাড়ীতে তিনি একটি অবৈতনিক (true) ছাত্রাবাস নিশ্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন, সেই ছাত্রাবাসে অনুন েট ছাত্র অবস্থান কবিত, কিশোরী বাবু তাহাদের আহার বাস স্থানের যাবতীয় ব্যয়ভার নির্কাহ করিতেন। ছাত্রদেব সহিত তিনি একত্র বসিয়া আহাব করিতেন এবং ছাত্রদের সামান্ত একটু অস্তথ বিস্থথ করিলে পুত্রাধিক স্লেহে তাহাদের সেবা, শুক্রমা ও পরিচ্যা। করিতেন। প্রায় পঞ্চাশ বংসর যাবত কিশোরী বাবু এইভাবে ছাত্রগণকে প্রতিপালন করিয়া আসিতেছিলেন।

কিশোরী বাবু অতিশয় নিষ্ঠাবান বান্ধণ। সন্ধা, আঞ্কি. পুজার্চনা

প্রভৃতিতেই তাঁহার অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয়। নানাপ্রকার জনহিতকর কার্য্য করিয়া তিনি যে সামান্ত সময়টুকু পান, সেই সময়টুকু তিনি ধর্মণান্তাদি পাঠে অতিবাহিত করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ অশোকচক্র চৌধুরী বি-এস্-সি, বি-এল্ তাঁহার জনহিতকর কার্য্যে তাঁহাকে সাহায্য করিতেন; তাঁহার মৃত্যুতে তিনি মর্মাহত হইয়া কিছুদিনের জন্ত সংসার বিষয়ে উদাসীন হন এবং ওকালতি প্রায় ছাড়িয়া দেন। তাহার অন্ত ছই পুত্রের নাম যতীক্রমোহন চৌধুরী এম্ এ বি-এল্ এবং স্থরেক্রমোহন চৌধুরী এম-এ বি-এল্ । বতীক্রমোহন হাইকোর্টে এবং স্থরেক্রমোহন ছোট আদালতে ওকালতি করিতেছেন। কিশোরীবাব্র সহধর্মিণী শিক্ষিতা, বিদ্ধী মহিলা। তিনি অনেক বাঙ্গালা মাসিকপত্রে প্রবন্ধ লিখিতেন। তিনি একবার একটি প্রবন্ধের জন্ত "ব্রজমোহন পারিতোষিক" পাইয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের মৃত্যুর পর শোকে তাঁহারও মৃত্যু হয়। কিশোরীবাব্র স্কীর পিতা মাধবচক্র চক্রবর্তী (ভারেঙ্গা, পাবনা) একজন সবজজ।

## वर्क्तल किमान वर्भ

জেলা চব্বিশ প্রগণার অন্তর্গত সোনারপুর থানার অধীন দেয়াড়া গ্রামে ৺রামচন্দ্র সাফই মহাশয় বাস করিতেন। ইহারা জাতিতে পৌও্-ক্ষতিয়। ইহারা পুরুষাত্মক্রমে অবস্থাপর। ইহাদের দান ধ্যান বংশান্ত-ক্রমিক। রামচন্দ্রের পৌত্র ৬'গোকুল সাফই একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি জমিজ্যার বৃদ্ধি ও বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন। বর্ত্তমানেও দেয়াড়। গ্রামে তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষের বৃহৎ বাড়ী ও রাসমঞ্চের ভগ্নস্থপ বিঅমান আছে এবং তথায় বার মাদে তের পাকাণ যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। গোকুল চন্দ্রের মধ্যম পুত্র গদাধর সাফ ই একজন ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি অসাধারণ প্রতাপশালী ছিলেন এবং তুষ্টলোকে তাঁহার ভয়ে সর্বদ। সম্রস্ত থাকিত। দোল, তুর্গোৎসব, রাস, রথ প্রভৃতি কোন অনুষ্ঠানই তাঁহার বাড়ী হইতে বাদ যাইত ন।। তিনি একদিকে যেমন হুষ্টের শাসক, তেমনি অন্তদিকে শিষ্টের প্রতিপালক ছিলেন। তিনি বহুলোককে প্রতিপালন করিতেন। তাহার দানের পরিসীমা ছিল না। তিনি সংস্কৃত শিক্ষার পোষক ছিলেন এবং তাহার বাড়ীতে ৮।১০ জন অধ্যাপক বাস করিতেন। তিনি সেই সমস্ত অধ্যাপকের আহার বাদস্থানের ও মাদিক বৃত্তির সমস্ত ব্যঃভার বহন করিতেন। তিনি অধ্যাপকগণকে লইয়। সর্বাদ। ধ্যালোচনায় রত থাকিতেন। তিনি গডিয়া মহামায়াতল। আদি গঙ্গায় সাধারণেব জন্ম একটি গঙ্গারঘাট, শ্মশানঘাট এবং একটি বিশ্রাম স্থান চাদনী তৈয়ার করেন। তিনি বালীগঞ্জের নিকট কসবায় একটি শিবালয় স্থাপন করেন এবং সেই শিবালয়ে একটি শিব স্থাপন করিয়া তাহাব সেবার জন্ম

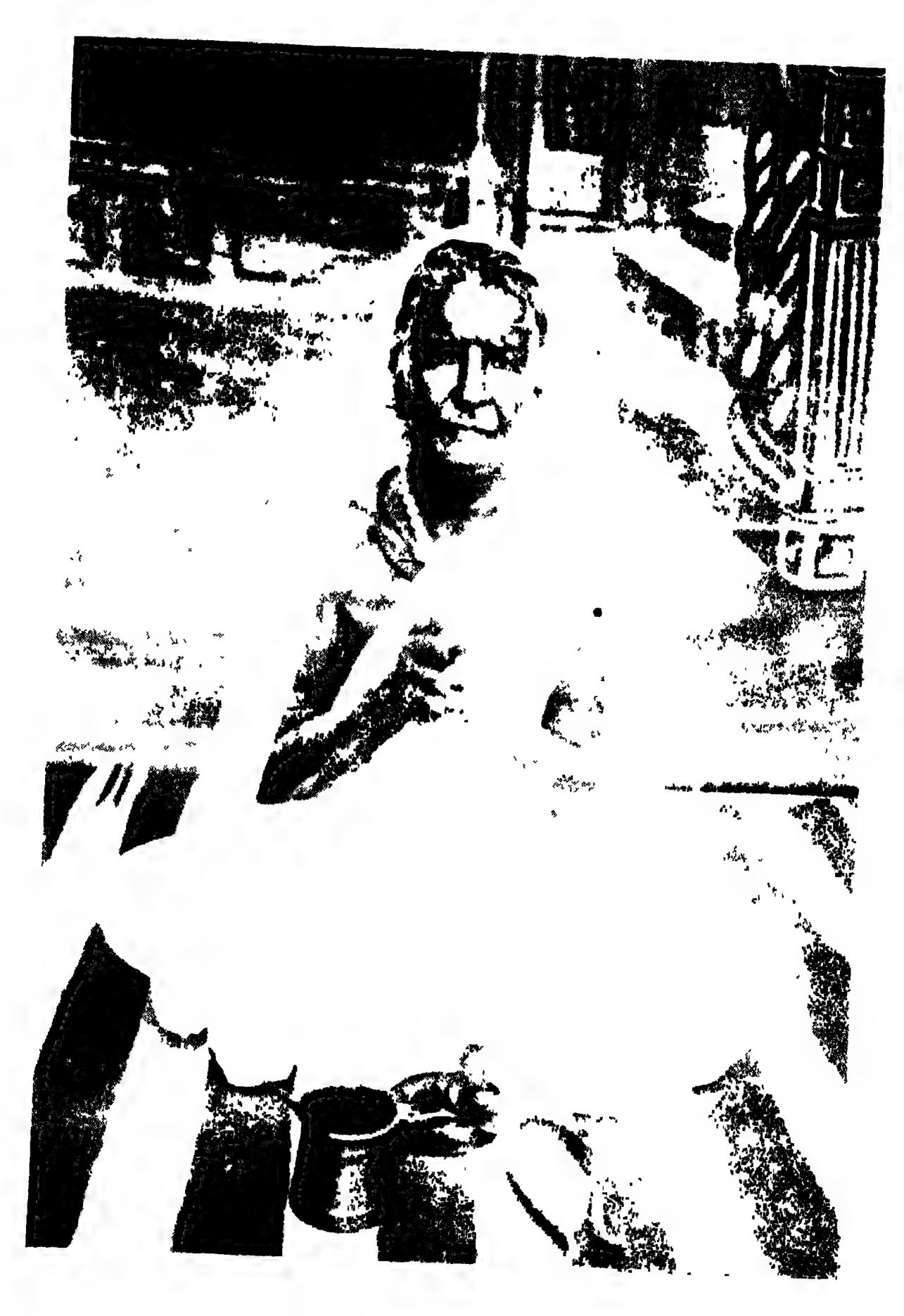

क्रीयाः अन्यकः मामः

নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করেন। ব্রাহ্মণের বসবাসের জন্ম তিনি স্বব্যয়ে ভদাদনের স্বতন্ত্র বাড়ীও নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। ছর্ভাগ্যক্রমে কালের অকাল আহ্বানে তিনি এই বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার একমাত্র পুত্র ৮চক্রনাথ সাফই ঐ শিব প্রতিষ্ঠা করেন, পরে আরও একটি শিব মন্দির ও ঠাকুরঘর নির্মাণ করিয়া তাঁহার মাতা এপরস্বতী দাসীর দারা শিব প্রতিষ্ঠা করান। চক্রনাথবাবু তেতুল-বেড়িয়ার সম্রান্তবংশীয় স্বর্গীয় রামগতি নস্করের কন্তাকে বিবাহ করেন। বর্ত্তমানে বন্দেলে ইহাদের প্রাসাদোপম যে বিরাট বাসগৃহ বিভয়ান আছে, তাহার জমিও তিনি থরিদ করিয়া বান। গদাধরের ১ম পড়ী শ্রীমতি পাটেশ্বরীর গর্ভজাত জ্যেষ্ঠপুত্র ভতগবান সাফই একজন গস্তমাস্ত ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু তিনি অল্পবয়সেই সকলকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া যান। তাঁহার ছই বিবাহ হয়—১ম পত্নী পাথরঘাটা নিবাসী রামকুমার বিশ্বাদের কন্তা। ও পাঁচু বিশ্বাদের ভগ্নী বিন্দুবাদিনী অপুলক অবস্থায় পরলোক গমন করিলে, ২য় পত্নী বটগেছিয়া নিবাদী জনৈক সম্ভ্রান্ত অবস্থাপন লোকের কন্তা হেমবতা দাদীর পাণিগ্রহণ করেন। তিনিও অপুলক অবস্থার অন্নদিন বিধব। হইয়া পরলোক গমন করেন। তথন তাহার কনিষ্ঠ পুত্র গদাধরের ২য় পত্নী সরস্বতী দাসীর গর্ভজাত পুত্র চন্দ্রনাথ বত্তমান ছিল। ভবিষ্যতে এই নাবালক পুত্র বিরাট সম্পত্তির বক্ষণাবেক্ষণ করিতে অসমর্থ হইবে এই আশক্ষার তিনি সম্পত্তির কিয়নংশ বিক্রা করিয়া কিছু নগদ টাকা রাখিয়া যান। এই বিরাট সম্পত্তির তত্ত্বাবধারণ ও রক্ষণাবেক্ষণ নাবালক পুত্র চন্দ্রনাথের পক্ষে অসম্ভব হইবে বিবেচনায় তিনি তাঁহার ১ম পত্নীর গর্ভজাত ক্যা শ্রীমতি চিন্তামণিকে ইটালী নিবাদী রামকুমার মণ্ডলের সহিত বিবাহ দিয়া জামাতাকে স্বগৃহে রাথিয়া প্রতিপালন করিয়াছিলেন। চিন্তামণি এক-শাত্র কন্তা সৌদামিনীকে রাখিখা অল্পব্যুদে মার। যান। কিন্তু ভাগ্যদোষে

কন্তা চিস্তামণির মৃত্যু হওয়ায় তিনি অন্ত একজন নিকট আত্মীয়ের কন্তা জাফরপুর নিবাসী ৺হরিশচক্র মণ্ডলের কন্তা হরিদাসীর সহিত সেই জামাতার পুনরায় বিবাহ দিয়া স্বগৃহে উভয়কে প্রতিপালন করিতে থাকেন। হরিদাসীর গর্ভে তুই কন্তা, ১ম সর্ক্মঙ্গলা, ২য় কন্তা বিরহিণী এবং উহাদের ছোট ১ম পুত্র শ্রীযুত্ত প্রিয়নাথ রায়, ২য় পুত্র শ্রীযুত্ত বিনোদ বিহারী রায় জন্মগ্রহণ করেন। গদাধর ৬৬ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। তাহার মৃত্যুর পর তাহার দিতীয় পত্নী তাঁহার পারলৌকিক কার্যা যথাযোগ্য আড়ম্বরের সহিত সমাধা করেন এবং জামাতার সাহায্যে বিরাট সম্পত্তির পরিচালন। করিতে থাকেন। তিনি অস্তঃপুরচারিণী মহিলা হইলে কি হয় ? তিনি অসাধারণ বৃদ্ধিমতী ছিলেন। তাঁহারই তীক্ষ বৃদ্ধি প্রাথর্ণ্যে চন্দ্রনাথ নাবালক হইলেও সম্পত্তি কোন প্রকারে নষ্ট না হইয়া বরং উত্তরোত্তর উহার শ্রীবৃদ্ধি ও উন্নতি হইয়াছিল। তিনিও বিপুল সম্পত্তি ও অর্থের অধিকারিণী হইলেও কখনও এক কপদিকও অপব্যয় করিতেন না। অথচ চিরাচরিত ক্রিয়াকলাপ কোনরূপে ক্ষুগ্ন হয় নাই। তিনি অতি দানশালা ছিলেন এবং প্রার্থী কখনও বিমুখ হইয়া তাহার নিকট হইতে ফিরিয়া খাইত না। তাঁহার স্থাসনে প্রজাবর্গ মাত্রেই তাঁহার প্রশংসা করিতেন। তিনি একদিকে পরম ধর্মশীলা, অন্ত দিকে বিষয় বৃদ্ধি সম্পন্না ছিলেন।

চক্রনাথও পিতামাতার স্থায় পরম ধর্মপরায়ণ ছিলেন। পিতার অন্তিম কালের আদেশামুযায়ী তিনি বহুবায়ে শিবমন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বাটার যাবতীয় ক্রিয়াকলাপ বজায় রাথিয়াছিলেন। বন্দেলের বিরাট বাটা তিনিই নির্মাণ করেন এবং কলিকাতায়ও তিনি অনেক সম্পত্তি অর্জন করেন। তিনি শিব মন্দির ছাড়া অস্ত একটা বিগ্রহের মন্দিরও প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি এতদ্র মাতৃভক্ত ছিলেন যে, মায়ের পদধ্লি না লইয়া কোথাও গমন করিতেন না এবং মায়ের আদেশ ব্যতীত

अर्गिय जिल्लाश दाय

কখনও কোন কার্য্য করিতেন না। তিনি গড়িয়া ষ্টেশন হইতে গড়িয়া বাজার পর্যান্ত একটা রাস্তা তৈয়ারী করিয়া দেন। ইহাতে জনসাধারণের গ্রমনাগ্রমনের কত যে স্ক্রিধা হইয়াছে তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। তিনি স্বজাতীয়ের মধ্যে বিত্যাপ্রচারের জন্ম গভর্ণমেণ্টের হস্তে কিছু টাকা দিয়া নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন যে প্রতি বৎসর পৌণ্ডক্ষতির জাতির পরীক্ষার্থীর মধ্যে যে মধ্য ইংরাজী পরীক্ষায় সর্কোচ্চ স্থান অধিকার করিতে পারিবে, তাহাকে একটা কবিয়া স্কবর্ণ পদক দেওয়া হইবে। তিনি স্বর্গীয় রামকুমারের পুত্র কন্তাগণকে অপত্য নির্বিশেষে প্রতিপালন করিতেন। তাঁহার জন্ম তাহার। কোনদিন বিন্দুমাত্র সাংসারিক ক্লেশ ভোগ করে নাই। তিনি তাহাদিগকে আপন সম্পত্তি হইতে কিয়দংশ দান করিয়া গিয়াছেন। বিষয় বৈভবের মধ্যে অনবরত নিমগ্ন থাকিলেও তিনি নিলিপ্ত ও নিক্ষাম ছিলেন। তাঁহার ভাগিনেয়দ্বরের উপর বিষয় সম্পত্তির যাবতীয় ভার অর্পণ করিয়। তিনি তীর্থ পর্য্যটনে বহির্গত হন এবং ভারতের নানা তীর্থ প্র্যাটন করিয়া আসিয়া ১৩১৯ সালের কাত্তিক মাদে সকলকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া দেহত্যাগ করেন।

চক্রনাথের মৃত্যুর পর তাহার সম্পত্তির অনিষ্ঠ করিবার জন্ম চারিদিক তইতে শক্ররা নানাপ্রকার ষড়বন্ধ ও চেষ্টা করিতে থাকে। তথন তাহার তিন পুত্র শ্রীধর, বিজয় ও অতুল ইহাদের কেহই বয়ঃপ্রাপ্ত হন নাই। তিনি ভাগিনেয়্বয়কে পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন এবং নিজের জমিদারীর কিয়দংশ ভাগিনেয়্বয়কে দিয়াছিলেন। শ্রীধর রায় মহাশয় তথন উপযুক্ত, বয়ঃপ্রাপ্ত না হইলেও অতি দক্ষতার সহিত শক্রদের সমস্ত ষড়যন্ত্র বার্থ করিয়া জমিদারীর উদ্ধার কবেন। ইহার পর হইতেই শ্রীধর রায় মহাশয় স্বহস্তে জমিদারী পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়া অতি দক্ষতার সহিত উহা চালাইয়া আধিতেছেন। পিতার স্তায় তিনিও বিজোৎসাহী।

ক্রতাবাদ, বড়াল স্কুল ও লাইব্রেরীতে তিনি অর্থ সাহায্য করিয়াছেন এবং দরিদ্র ছাত্রদিগকে অর্থদান করিয়া তিনি সাহায্য করিয়া থাকেন। ২৪ পরগণার বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত জয়রামপুর গ্রামে "৺খড়েগখর মহাদেবের" যদির প্রাঙ্গণে প্রতি বৎসর শ্রীশ্রীতারকেশ্বরের স্থায় মহা ধুম-ধামে মেলা হইয়া থাকে। তথায় যাত্রীদিগের জলকষ্ট দেখিয়া তাঁহাদের মাতা পুত্রগণকে একটা পুষরিণী খনন করিয়া দিবার জন্য আদেশ করেন। মায়ের আদেশ শিরোধার্যা করিয়া শ্রীধর বাবু, বিজয় বাবু ও অতুল বাবু মিলিয়া তথায় একটা বৃহৎ পুষ্করিণী খনন করিয়া দিয়াছেন। শ্রীধর বাবুর স্থার বিজয় ও অতুল বাবৃত বিত্যোৎসাহী, ধর্ম-পরায়ণ, মাতৃভক্ত এবং প্রজাবৎসল। তাঁহাদের মাতা শ্রীয়ুক্তেশ্বরী জাব্রবী দাসীর নামানুসারে জয়রামপুরে একটা স্কুলভ প্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়াছেন। শ্রীধর বাবুর ছুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রতিভাচক্র এবং কনিষ্ঠ প্রণব প্রসাদ এবং চুইটা কন্থা শ্রীমতি কাঞ্চনপ্রভা ও চুর্গা। শ্রীমান প্রতিভার ১ম কন্তা প্রভা দাসী, তাহার ছোট ১ম পুত্র গৌরী শঙ্কর, ২য় পুত্র উমা শঙ্কর। বিজয়ক্ষ বাবুর তিন পুত্র এবং পাঁচ কন্তা। পুত্রদের নাম (১) পশুপতি (২) উমানন্দ (৩) চিত্তরঞ্জন। ক্সাদিগের নাম ১মা শ্রীমতী কনকপ্রভা, ২য়া নীলপ্রভা, ৩য়া বিজলীপ্রভা, ৪র্থা কমলাবালা, ৫মা বীণাপাণি। অতুল বাবুর চারি কন্তা ১ম শ্রীমতী রত্নপ্রভা, ২য় ভবানী, ৩য় শিবানী, ৪র্থ সর্বানী।

গত ১৩৪৩ সালের ১৮ই জ্যেষ্ঠ ইংরাজী ১৯৩৬ সালের ১লা জুন সোমবার রাত্রি ৪।৪ মিনিটের সময় শ্রীধর বাব্র সহধর্মিণী শ্রীমতী স্থমতি বালা দাসী মৃত্যুমুথে পতিত হইয়াছেন। তিনি পরম সতী, সাধ্বী, দয় দাক্ষিণ্যাদি গুণসম্পন্না ছিলেন। প্রার্থী কথনও তাঁহার নিকট হইতে বিমুখ হইয়া ফিরিয়া যাইত না। তিনি শ্রীধর বাবুর যাবতীয় সংকর্মে সাহায্য করিতেন।



শীয়কা জণক্রা দাসা





শ্রম্ভ বিজয়ক্ত রাম ও তাহার পড়া



है युक्त अंश्वर्गन्यः युश

#### ৰংশলতা



#### বংশ-পরিচয়





বন্দেলের বাটার সাক্র দালান

तर्कात्नात नाहै।

प्राष्ट्रां विर्मनाति

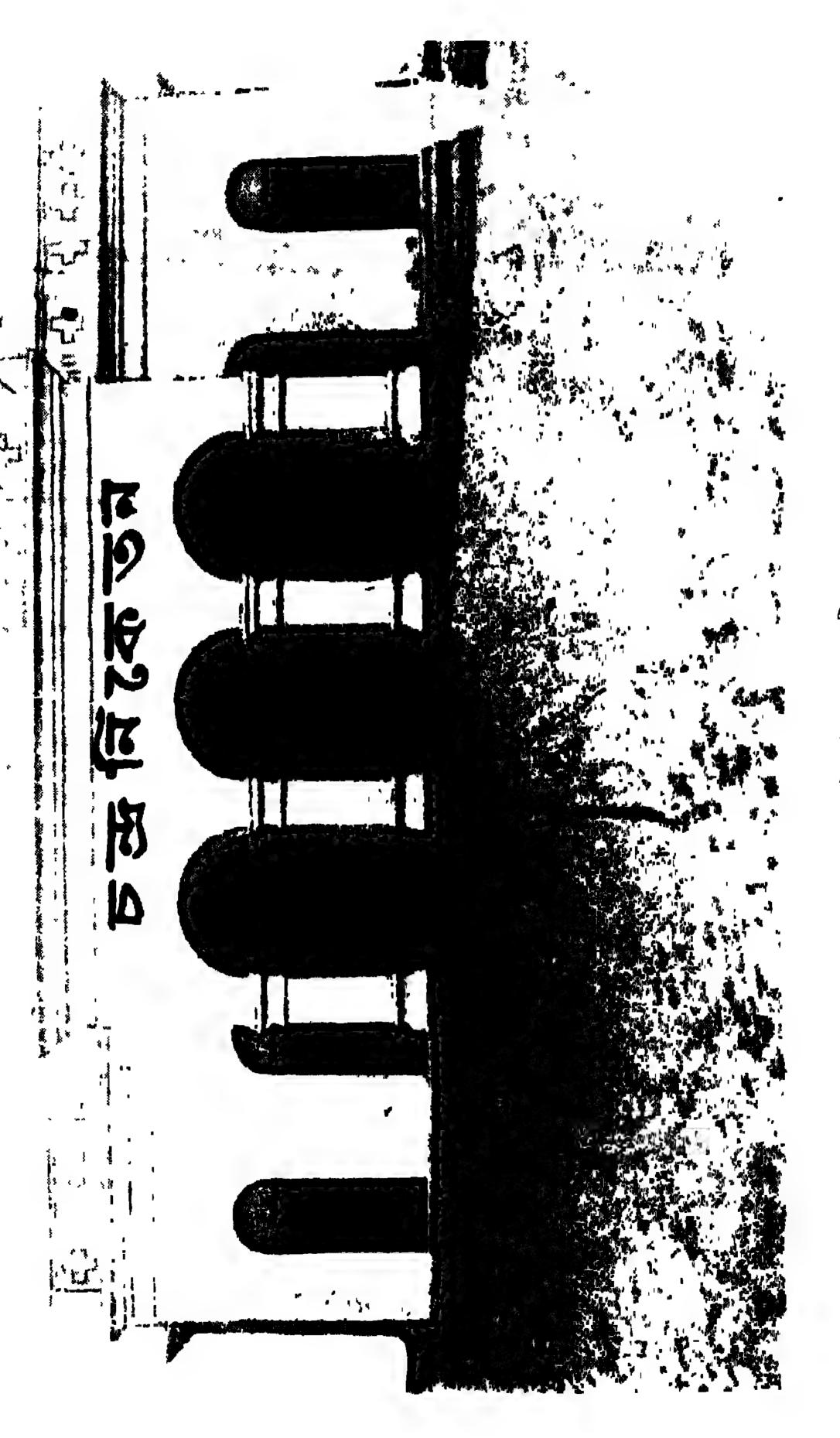

्रश्रीभित्यत् नाति

# स्रगीय काली श्रमाम वकी।

### উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ। কাশ্যপগোত্র।

বহুকাল পূর্ব্বে জিলা বীরভূমের অন্তঃর্গত বজরপুর গ্রামে ইহাদের বাস-স্থান ছিল। কালীপ্রসাদ বাবু কার্যা বাপদেশে বদ্ধমান জেলার অন্তর্গত বননবগ্রামে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার আমলে মধ্যবিত্ত গৃহস্তের যেমন সম্পত্তি থাকে তাঁহারও তেমনি ছিল। তাঁহার পুত্র বিশ্বনাথের অবস্থাও সাধারণ গৃহস্থের স্থায় ছিল। তাঁহার পুত্র রাধিকাপ্রসাদ পাওা রাজ্প্টেটে নায়েবের কাজ করিতেন, বহু দক্ষতার সহিত কার্য্য চালন। করায় পেইস্থানেই তাঁহার উন্নতি হয়। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কীর্তিচন্দ্র ও কনিষ্ঠ সভীশচন্দ্র পিতার নিকটে থাকিয়। অধায়ন করিতেন। কীর্তিচন্দ্র উক্ত পাটর। স্থুল হইতে এণ্ট্রেন্স পাশ করিয়া ডিষ্ট্রিক্ট স্কলারসিপ প্রাপ্ত হন। কীর্ভিচন্দ্র মানভূম জেলা চেলিয়াম। গ্রামের যজ্ঞেশ্বর ঘোষেব প্রথম। কন্স। শ্রীমতি কামিনীবাল। দাসীকে বিবাহ করেন। যজেশ্বর বাবু এদেশের মধ্যে প্রসিদ্ধ লোক ছিলেন। তিনি বহু সৎকাগ্য করিয়া গিয়াছেন। তজ্জ্য তাহার নাম এখনত পর্যাস্ত লোকের স্মৃতিপটে জাগরক আছে। কীর্তিচন্দ্র বিবাহ করিয়া ক্রমে ঝরিয়াতে আসিয়া বাস করেন। তিনি প্রথমে ঝবিয়া মাইনর স্লের হেড় মাষ্টারীর কার্য্য করেন, পরে বীরভূম কোল কোম্পানীর তরফ হইতে আরও ৪০, টাকা বেতন পাইতেন। ঝরিয়াতে রাজাবাহাত্র স্বর্গীয় তুর্গাপ্রসাদ সিং যথন কুমার ছিলেন, তথন ইনি রাজার প্রাইভেট টিউটার ও পরে সেক্রেটারীর পদ পাইয়া স্কুলের কার্য্য ত্যাগ করেন। কুমার বাহাতুর রাজ। হইলে কীর্তিচন্দ্র দেওয়ান হইলেন। এইভাবে তিনি রাজবাটাতে ৪৫ বংসর স্থদক্ষভাবে কার্য্য পরিচালনা করেন। রাজা বাহাত্র ইহার কার্য্যে সম্ভষ্ট হইয়া জিনাগড়া

কলিয়ারীর ৩০০ তিনশত বিদা জমি নাম মাত্র বিদা প্রতি ২০ ছই টাকা করিয়া থাজনা থার্য্যে বিলি করেন, সেই সম্পত্তি প্রুলিয়াবাসী রুফ্চকিশোর অধিকারীকে বন্দোবস্ত করিয়া দশ পনর হাজার টাকা পান, সেই টাকা এবং তাঁহার শ্বন্তর মহাশরের প্রদন্ত সাহায্য দ্বারা মানভূম জিলার অনেক জমিদারী থরিদ করেন। কিছুদিন পরে টিশ্র। কলিয়ারী নীলামে থরিদ করেন। সেই কার্য্য পরিচালনার নিমিত্ত বাগডিগী নিবাসী রামেশ্বর চক্রবর্ত্তীর সহবোগে কার্য্য চালাইতে লাগিলেন। তৎপরে রেলওয়ে সাইডিং হওয়াতে সেই কলিয়ারী বহু আয়ের সম্পত্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তিনি পিতৃভূমি বননবগ্রামের সম্পত্তি সহোদর ভ্রাতা সতীশচক্রকে ছাড়িয়া দিলেন। তিনি কঞ্চাদায়গ্রস্ত লোকদিগকে সাহায্য, দেবমন্দির সংস্কার ও দায়গ্রস্ত লোকদিগকে বহু দান করিয়। গিয়াছেন। তিনি ঝরিয়াতে প্রাসাদোপম বাড়ী করিয়া গিয়াছেন। তিনি ১৩৩০ সালের ৫ই আয়াঢ় স্বর্গারোহণ করেন।

শ্রীযুক্ত ভাগবৎচক্র বন্ধী মহাশয় বীরভূম জেলার অন্তর্গত ছিনপাই গ্রামের সম্রান্ত বংশায় জমিদার ঈশানচক্র মিত্রের পুত্র শ্রীযুক্ত শাতলচক্র মিত্রের প্রথমা কন্তা শ্রীমতি কনকনলিনী দাসীকে বিবাহ করেন।

শ্রীযুক্ত শ্রীদিজপদ বন্ধী মহাশয় বীরভূম জেলার অন্তর্গত বাতিকারণ গ্রামে সম্রান্ত বংশীয় জমিদার ৮মাখনচক্র সিংহের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত অবিনাশচক্র সিংহের দ্বিতীয় কন্তা শ্রীমতি বিজলীপ্রভা দাসীকে বিবাহ করেন।

শ্রীযুক্ত ভাগবংচক্র বক্সীর পুত্র শ্রীমান যুগলকিশোর বক্সী বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত মাঝেরগ্রাম নিবাসী সম্রান্ত বংশীয় ৺জ্যোতিক্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের ২য়া কন্তা শ্রীমতি অমলাবালা দাসীকে বিবাহ করেন। স্বর্গীয় কার্ত্তিচক্র বক্সী মহাশয় পণ-প্রথার বিরোধী ছিলেন। তাহার পুত্রগণও স্বর্গীয় পিতৃদেবের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া আসিতেছেন।

প্রায়ণ, এই বয়সেই তিনি ভারতের নানাতীর্থ পর্যায়ন করিয়াছেন। রোগীর পরিচর্যা তাঁহার জীবনের প্রধান ধর্মা, তাঁহার স্থযোগ্য পূত্র শ্রীশান যুগলকিশোর বক্সীও পিতার স্থায় ধর্মপরায়ণ; তিনি বর্ত্তমানে তাঁহাদের জমিদারী ও কলিয়ারী আদির কার্য্য পরিচালনা করিতেছেন। এতদ্বাতিত নানা ব্যবসা কর্ম্মও করিতেছেন এবং ২য় পুত্র শ্রীমান গৌরকিশোর বক্সী কলিকাতা এলেন কলেজে হোমিওপ্যাথিক অধ্যয়ন করিতেছেন, তাঁহার অন্ত ছেলের। ও প্রাতৃপ্যত্রগণ চেলিয়ামা উচ্চ ইংরাজী বিস্থালয়ে বিস্থার্জন করিতেছেন।

স্বর্গীয় কীর্তিচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত ভাগবৎচক্র বক্ষী ও কনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত দ্বিজ্পদ বন্ধী। পিতার মৃত্যুর পর তাঁহারা ছুই ভ্রাতায় একত্রিত হইয়া পিতৃ-সম্পত্তি রক্ষা করিয়া আরও অনেক সম্পত্তি বৃদ্ধি করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত ভাগবৎচক্র বন্ধী মহাশয় পিতার মৃত্যুর পর ঝবিয়া রাজষ্টেটে পিতৃপদে নিযুক্ত ছিলেন, নিজের সম্পত্তি রক্ষা করিবার জন্ম ঐ পদ ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তিনি ইং ১৯২৫ সন হুইতে সাধারণের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন। সন ইং ১৯২৫ হুইতে রয়েলটি রিসিভারের তরফ হইতে মাইন্স্ বোর্ড অফ্ হেল্থের মেম্বার পদে নিযুক্ত হন, সন ইং ১৯৩১ হইতে ইনি ঝরিয়া ওয়াটার বোর্ডের মেম্বার পদে নিযুক্ত আছেন। তিনি মানভূম ডিষ্টিক্টবোর্ড, ধানবাদ লোকাল বোর্ডের ও ধানবাদ মেডিক্যাল সাব কমিটির মেম্বার। এতদাতীত তিনি চেলিয়ামা সমবায় সমিতির স্থাপয়িতা এবং নিজ অর্থবায়ে চেলিয়ামা গ্রামের সাধারণের উপকারার্থে কয়েকটি পুস্থরিণীর পক্ষোদ্ধার করেন এবং চেলিয়ামা গ্রামে এম-ই স্কুলটিকে উচ্চ হংরাজী বিভালয়ে পরিণত করতঃ তাঁহার কনিষ্ঠ প্রাতার নামে ডি, পি, বি উচ্চ ইংরাজী বিত্যালয় নামকরণ করেন। ইনি ইং ১৯৩০ থৃঃ প্রায় দশ সহস্র মুদ্রা ব্যয়ে ঝরিয়াতে কীর্ভিচন্দ্র এম্ ই স্কুল নামে একটা বালিকা বিত্যালয় স্থাপন করেন। ঐ স্কুলের বর্তমান অবস্থা প্রশংসার যোগ্য।

ইনি দেশের অনেক কার্য্যে ব্রহী আছেন এবং সেই সমস্ত কার্য্যে অনেক সাহায্য করিয়া থাকেন। ইনি চেলিয়ামা উচ্চ ইং স্কুলের প্রেসিডেণ্ট। দেওঘর বিভাপীঠ ও ঝরিয়া রাজস্কুলের দরিদ্র ছাত্রদিগকে বার্ষিক সাহায্য ও রঘুনাথপুর স্কুলের বাটী নির্ম্মাণকালে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন ও অপরাপর বহুবিধ কার্য্যে ইহার দান আছে। ইনি ঝরিয়া ইভিনিং ক্লাব, বঙ্গ বিভালয় ও নববর্ষ সন্মিলনের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। ইনি সেণ্টেল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর।

## উত্তররাঢ়ী কায়স্থ, কাশ্যপ্গোত্র



# अभीय कालिमाम मतकात

বিখ্যাত হালিসহরের গোলাবাড়ীর সরকার বংশের একশাখা চিক্মিশ-পরগণার অন্তর্গত মাঝিপাড়। গ্রামে আসিয়া বসবাস করেন। ইহাদের প্রকৃত উপাধি "দে"। ইহাদের পূর্বপুরুষ নবাব সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মনারী ছিলেন এবং যোগ্যতার পুরস্কার স্বরূপ "সরকার" উপাধি লাভ করেন। অভাবিধি সরকার বলিয়াই ইহারা স্থপরিচিত। ইহারা কাগ্রপ গোত্রীয় ও দক্ষিণ রাট়ীয় কায়স্থ। অতি প্রাচীন বংশ হইলেও সাত পুরুষের পূর্ব্ব ইতিসাস সংগ্রহ করা বড়ই হুরাহ। অতএব এই বংশের রামনাথ হইতে বংশ শাখাক্রম নির্দেশ করিতেছি।

রামনাথের পুত্র তারাচরণ। তারাচরণের পুত্র শস্তুচক্র। শস্তুচক্রের ছই পুত্র ঈশ্বরচক্র ও ঠাকুরদাস। ঈশ্বরচক্রের ছই পুত্র, জ্যেষ্ঠ কালিদাস এবং কনিষ্ঠ শিবদাস।

কালিদাপ একজন চরিত্রবান, জ্ঞানী মহাশয় ব্যক্তি ছিলেন। ইনি
মহাত্মা কেশব পেনের একজন বিশিষ্ট ভক্ত ও বন্ধু ছিলেন। ইহার বাটাতে
প্রতি বৎসর ফলহরি উৎসব হইত এবং এই উৎসবে মহাত্মা কেশব সেন,
প্রতাপ মজ্মদার, গৌরগোবিন্দ রায়, ত্রৈলোক্যনাথ সায়্যাল প্রভৃতি সকলে
উপস্থিত থাকিতেন। এই উৎসবে ইনি বহু অর্থ ব্যয় করিতেন। ইনি
ভারত সরকারের টেলিগ্রাফ্ একজামিনার আফিপে তৎকালীন থার্ডগ্রেড্
একাউন্ট্যান্ট ছিলেন এবং অনেক দেশবাসীকে আফিপে লইয়। অয়ের
সংস্থান করিয়া দিয়াছিলেন। ইনি কলিকাতা নিবাসী গোবিন্দ ঘোষের
কন্তা ভ্রনমোহিনীর পাণিগ্রহণ করেন। ইহার ছয় পুত্র ও তিন
কন্তা।

জ্যেষ্ঠ পুত্র নগেন্দ্রনাথ গভর্ণমেণ্ট একজামিনার অফিসে কার্য্য করিতেন এবং পানিহাটী নিবাসী দিননাথ মিত্রের কন্তা নীরদা স্থন্দরীকে বিবাহ করেন।

মধাম পুত্র যোগীক্রনাথ বিখ্যাত উকিল ছিলেন এবং আরপুলীর ঘোষ বংশের ডিষ্ট্রিক্ট এণ্ডসেদন জজ রায় বাহাছর যোগেক্রনাথ ঘোষের প্রথম। কন্তা কিরণবালাকে বিবাহ করেন।

তৃতীয় পুত্র গিরীক্রনাথ ভারত সরকারের টেলিগ্রাফ্ চেক আফিদে স্থপারভাইসারের কার্য্য করিতেন, এক্ষণে পেনসন প্রাপ্ত। ইনি একজন উদার, আড়ম্বরহান, সরল, মহাশয় ব্যক্তি। ইনি পরের কল্যাণের জন্ম নিজের হৃংথ কষ্টের দিকে ফিরিয়া চান না। ইনি সিমুলিয়া নিবাসী মাতৃভক্ত মহাপুরুষ মহেক্রনাথ বস্তুর কনিষ্ঠা কন্তঃ প্রিয়ম্বদাকে বিবাহ করেন। প্রিয়ম্বদা দেবীর মাতামহ সিমুলিয়া সেন বংশের রাজেক্রনাথ। এই সাধ্বী সহাস্থ বদনে সেবা করিয়া সন্তানদের সৎ শিক্ষা দিয়া ৩৫ বৎসর বয়সে অক্ষয় তৃতীয়ার দিন স্বামীর পায়ে মাথা রথিয়া, মায়ের পায়ের গুলা মাথায় লইয়া, ছেলেদের আশার্কাদ করিয়া, ইষ্টনাম জপ করিতে করিতে ৬কাশাধামে দেহরক্ষা করেন। ইইাদের তিন পুত্র ও তিন কন্তা।

গিরীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র স্থকবি হৃদ্যানন্দ এজেন্টের কার্য্য করেন।
ইহার লিখিত 'ধূলা' ও 'মঞ্জরী' সাহিত্য সমাজে স্থপরিচিত। ইনি
ভূঁড়িপাড়া নিবাসী বিখ্যাত গিরিশচন্দ্র ঘোষের পৌত্র এবং ইটালির
খ্যাতনাম। কালীদের দৌহিত্র হেমচন্দ্র ঘোষের সর্ব্বগুণ ভূষিতা কনিষ্ঠা কন্তা।
স্থামাকে বিবাহ করেন। হৃদ্যানন্দের উপস্থিত এক কন্তা ও এক পুত্র।
কন্তা ছায়া বেথুনে এবং পুত্র সিদ্ধার্থ মেট্রোপলিটন স্কুলে পড়িতেছে।

় গিরীক্রনাথের প্রথম। কন্তা বিমলাধালার বিবাহ কলিকাতা বলাই সিংহ লেন নিবাসী সিদ্ধেশ্বর বস্থর মধাম পুত্র ষতীক্রনাথের সহিত সম্পন্ন হয়। ইনি আত মুদ্ধা বয়ুসে ছই কন্তা রাখিয়া স্বর্গারোহণ করেন। ইনিই রামক্ষণ সজ্যের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমৎ অন্নদা ঠাকুরের বিমলামা।

গিরীন্দ্রনাথের দিতীয় পুত্র উদয়ানন্দ আই, এস, সি, পর্য্যন্ত পড়িয়া একাউন্টেন্ট জেনারেল অফ্ পোষ্ট এও টেলিগ্রাফ্ আফিসে কার্য্যা করিতেছেন। ইনি প্রথমে ইণ্ডিয়ান ডিফেন্স ফোর্মে এবং পরে ইউনিভারিদিটি ট্রেণিং কোরএ সৈনিক ছিলেন এবং সর্ব্যশেষে ইণ্ডিয়ান টেরিটোরিয়াল ফোর্মএ (১১।১৯ হায়দ্রাবাদ রেজিমেন্টএ) নায়কের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। ইনি এয়সাভিদ্ এসোশিয়েসনের একজন জয়েন্ট এসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারী। ইনি বর্দ্ধমান-বল্লাগ্রাম নিবাসী প্রভাতরঞ্জন ঘোষের প্রথমা কন্তা বিমানবালাকে বিবাহ করেন। বিমানবালা বিভাসাগর কলেজেক বি, এ. ইকনমিক্ অনার্মের প্রতিভাবান্ ছাত্রী।

গিরীক্রনাথের দ্বিতীয়া কন্তা অমলাবালা ৮।৯ বৎসর বয়সে এবং কনিষ্ঠ পুত্র অতি অল্ল বয়সেই স্বর্গারোহণ করেন।

গিরীক্রনাথের কনিষ্ঠা কন্তা ইন্দিবার (আরতির) বিবাহ রামক্ষ-পুরের শ্রীরামক্ষণ ভক্ত নবগোপাল ঘোষের কনিষ্ঠ পুত্র রামক্ষণের সহিত স্থাসম্পন্ন হয়। ইহাদের উপস্থিত তিন কন্তা ও তুই পুত্র।

কালিদাসের প্রথমা কন্তা স্থালাবালার সঙ্গে ২৪পরগণার ইছাপুর নিবাসী মুনসেফ্ যোগীক্রনাথ বস্থর বিবাহ হয়। দ্বিভীয় কন্তা চপলাবালার সঙ্গে বর্দ্ধমান-রাজারামপুর জমিদার বংশের রমণীমোহন মিত্রের বিবাহ হয়। চতুর্থ পুত্র বীরেক্রনাথ টেলিগ্রাফ চেক আফিসে কার্য্য করিতেন এবং কলিকাতা গ্রে ষ্ট্রীট্ নিবাসী অমৃতলাল বস্থর প্রথমা কন্তা প্রতিভা স্থান্দরীকে বিবাহ করেন। তৃতীয়া কন্তা প্রমিলাবালার সঙ্গে বারাণসীর বিখ্যাত চৌখাম্বা নিবাসী জমিদার কালীচরণ মিত্রের বিবাহ হয়। পঞ্চম ও ষষ্ঠ পুত্র জ্ঞানেক্র ও নরেক্র এখনও অবিবাহিত।

# मिजिनशूरतत मेख दश्य

#### রাজনারায়ণের ধারা

২৪ পরগণা জিলার অন্তর্গত মজিলপুর একটা প্রসিদ্ধ গণ্ডগ্রাম। বর্তমান সময়ে এই গ্রামটী আলিপুর মহকুমার অন্তভু ক্ত জয়নগর থানার শাসনাধীন এবং মহানগরী কলিকাতার প্রায় ৩২ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। অধুনা ইহার পশ্চিমে গঙ্গার বাদা নামে এক বিস্তৃত নিমু ভূমি দেখা যায়, পূর্ব্বে উহারই উপর দিয়া ভাগিরথী নদীর মূলস্রোত প্রবাহিত হইত। কোন্ সময়ে এথানে উক্ত ভাগির্থী প্রবাহ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তাহা ঠিক জানা যায় না। রেনেল সাহেবের ১৭৭৯ ঐর্ণ্টাব্দের গাঙ্গেয় "ব" দ্বীপের মানচিত্রে দেখা যায় যে, ঐ সময়েও এই স্থানের উপর দিয়া উহা প্রবাহমান ছিল। প্রাচীনকালে মজিলপুর গ্রামের অস্তিত্ব ছিল না। তথন ইহার উপর দিয়া উক্ত ভাগীরথী নদী প্রবাহিতা হইত। প্রবাদ. পলি পড়িয়া ঐ ভাগীরথী প্রবাহ মজিয়া গিয়া দ্বীপাকারে ক্রমশঃ এই গ্রামথানির উত্থান হইয়াছিল; সে কারণ ইহার নাম মজিলপুর হই-য়াছে।(১) এই গ্রামটা নৃতন হইলেও দক্ষিণ দেশের শিক্ষিত প্রধান স্থানগুলির মধ্যে অন্ততম বলিয়া খুবই প্রাসিদ্ধ। পূর্বে হিন্দু শাস্ত্রাদির শিক্ষা ও আলোচনার জন্ম এই স্থানটীর এরূপ খ্যাতি ছিল যে, ইহা দ্বিতীয় নবদীপ নামে অভিহিত হইত। শুনা যায়, খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাদীতে নবদ্বীপ ও ভাটপাড়ার দক্ষিণে এথানকার মত এত বেশী পণ্ডিতের বাসও টোল চতুষ্পাঠী আর অন্ত কোন স্থানে ছিল না। এথানকার অধিবাসীগণের মধ্যে দত্ত বংশই সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। ইহারা

<sup>(</sup>১) ভারতবর্ষ—কার্ত্তিক ১৩৩৫। জয়নগর—মজিলপুর, শ্রীকালি দাস দত্ত।

কাশুপ অপসার নৈধ্রুব প্রবর বিখ্যাত পুরুষোত্তম দত্তর ধারা এবং কোণা সমাজের দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থ। ইংহাদের পূর্ব্বপুরুষ চন্দ্রকেতু দত্ত ১৬০৬ এপ্রাকে বর্তমান খুলনা জিলার অন্তর্গত আসাশুনী থানার অধীন চাঁপাফুলী গ্রাম হইতে এথানে আসিয়া বসবাস করেন। ইনি উক্ত পুরুষোত্তম দত্ত হইতে সপ্তদশ পুরুষ পরে ছিলেন, এবং বঙ্গেশ্বর প্রতাপা দত্যের মুন্সার কার্য্য করিভেন। কথিত আছে, প্রতাপাদিত্যের পতনের পর যথন মোগল সরকার হইতে তাঁহার বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীগণকে ধরিবার আদেশ প্রদত্ত হয়, সেই সময় ইনি সপরিবারে প্রাণ রক্ষার্থে তৎকালে স্থুন্দর্বন মধ্যে এই স্থানে পলাইয়া আসিয়া বসবাস করেন। এই সময় ইহার গুরু ও যজ্ঞ পুরোহিত শ্রীরুষ্ণ উদ্গাথা ও রঘুনন্দন পোস্তা নামক তুইজন বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণও সপরিবারে এখানে আসিয়া বসবাস করেন। ইহাদের বংশধরগণ এক্ষণে মজিলপুরের মধাভাগ ছাইয়া ফেলিয়াছেন। মজিলপুরের বহু প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ইহাদের বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। প্রবাদ—চক্রকেতু দত্ত যথন এখানে আসেন, তথন এই স্থানটা স্থন্দরবন মধ্যে দ্বীপাকারে ভাগার্থীর উপর অবস্থিত ছিল। পরবত্তীকালে এই চক্রকেতু দত্তের প্রপৌত্র রামচক্র দত্ত ও তাহার বংশ-ধরগণ স্থন্দরবনে বিস্তৃত জমিদারী অর্জন করেন এবং ২৪ পরগণা জিলার জমিদারগণের মধ্যে অগ্যতমরূপে প্রসিদ্ধ হন। উক্ত রামচন্দ্র দত্ত এতদঞ্চলে "ছকু দত্ত" নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি মজিলপুরে স্থবৃহৎ অট্টালিকা ও দালানাদি নির্মাণ করাইয়া তথায় মহাসমারোহে শ্রীশ্রীরাধা-ক্ষের যুগল মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। সাধারণের হিতার্থেও তিনি এতদঞ্চলে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। আজিও উহার নিদর্শন-স্বরূপ মথুরাপুর, জয়নগর ও কুলপী থানার নানা স্থানে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত অনেকগুলি বড় বড় জলাশয় দেখিতে পাওয়া যায় ৷ তথন তাঁহার বার্ষিক আয় প্রায় চারি লক্ষ টাকা ছিল। এতদঞ্চলে স্থন্দরবনের বহু স্থান এই

मख वश्नीय জिमनावर्गालव कावा शामिन शहेयाहि। शूर्व्स देशवाहे मिजन-পুর গ্রামের হর্তাকর্তা ছিলেন এবং উহার সর্ব্যপ্রকার উন্নতির মূল ছিলেন। জয়নগর মজিলপুর টাউন কমিটী ও বর্ত্তমান মিউনিসিপ্যালিটী স্থাপিত হইবার পূর্বে এই গ্রামের পথঘাট ইঁহারাই নির্মাণ ও রক্ষা করিতেন। ঐ সময় যথন এই প্রদেশের কোথাও ডাকঘর বসে নাই, তথন এথানে ইহাদের পেয়াদার ডাক ছিল এবং উহার দ্বারা প্রতি সপ্তাহে নিয়মিত-ভাবে মজিলপুর গ্রামবাসিগণের চিঠি-পত্রাদি কলিকাতা হইতে মজিলপুর ও মজিলপুর হইতে কলিকাতায় নীত হইত।(২) মজিলপুরের অধিবাসী-গণকে পূর্বের ইঁহারাই রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। শুনা যায়, উক্ত রামচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের পৌত্র রূপনারায়ণ দত্ত প্রত্যহ গ্রামবাসীগণের সংবাদ না লইয়া জল গ্রহণ করিতেন না। তথন ইহাদের বাটাতে হ্র্পোৎসব, জন্মাষ্ট্রমী প্রভৃতি পূজা পার্বাদি উপলক্ষে মহাসমারোহে উৎসবাদি হইত ও ঐ সকল উৎসবে মজিলপুরের অধিবাসিগণ সকলেই যোগদান করিয়া আনন্দ করিতেন। রামচক্র দত্তের জ্যেষ্ঠ পৌত্র রাধাক্বঞ্চ দত্ত থুব প্রতিপত্তিশালী ছিলেন এবং জমিদারী দেখা শুনা করিতেন। তিনি মহাসমারোহে মজিলপুরের বাটাতে শ্রীশ্রীগোপালজীউর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। এই প্রদেশের স্থন্দরবন হাসিলকারী ব্যক্তিগণের মধ্যে তাঁহার নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। পাজিটার সাহেব তাঁহার প্রসিদ্ধ Revenue History of the Sunderbans নামক পুস্তকে তাঁহার এই স্থন্দরবন হাসিল কার্য্যের উল্লেখ করিয়াছেন।

রাধাক্ষণ দত্তের পরে এই বংশে যে সকল প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি জন্ম-গ্রহণ করেন, স্বর্গায় হরমোহন দত্ত তন্মধ্যে অগ্রতম। তিনি দত্ত বংশের প্রতিষ্ঠাতা পূর্ব্বোক্ত চক্রকেতু দত্ত হইতে ত্রয়োবিংশ পুরুষ পরে ছিলেন

<sup>(</sup>২) পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর জীবনচরিত—শ্রীমতী হেমলতা দেবী (১২ পৃঃ)

এবং নিজ চেষ্টায় ও বৃদ্ধিবলে অতি অল্লকাল মধ্যে প্রভূত সম্পত্তি অর্জন করিয়া যান! তিনি উক্ত রামচক্র দত্তের তৃতীয় পৌত্র রামতমু দত্ত মহা-শয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্রের তৃতীয় সস্তান। তাঁহার পিতার নাম রাজনারায়ণ দত্ত ও মাতার নাম সর্বমঙ্গলা। শস্তুচক্র ও তুর্গা দাস নামে তাঁহার তুইজন সহোদর ভ্রাতা ছিলেন। তাঁহারা অল্প বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তাঁহার মাতা জয়নগরের মিত্রবংশীয় ধরণীধর মিত্র মহাশয়ের কলা। রাজনারায়ণ বাবুর মৃত্যুকালে তিনি তাঁহাকে নাবালক রাখিয়া স্বামীর চিতায় সহমৃতা হন। হরমোহন বাবু মজিলপুর গ্রামেই গৃহশিক্ষকের তত্ত্বাবধানে থাকিয়া শিক্ষা লাভ করেন। তিনি খুব বিছোৎসাহী ছিলেন এবং সর্ববিপ্রথম মজিলপুর গ্রামে ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করেন। তিনি তজ্জ্য বেতন দিয়া James নামে একজন সাহেবকে মজিলপুরে রাথিয়াছিলেন। তৎকালে মজিলপুর গ্রামে এই সাহেব আসাতে খুবই কৌতৃহলের স্বষ্টি হইয়াছিল। প্রত্যাহ দলে দলে বহু লোক তাঁহার বাটীতে এই সাহেবকে দেখিতে আসিতেন। ১৮৪৫ গ্রীষ্টাব্দে তাহার চেষ্টায় তাঁহারই প্রদত্ত এক থণ্ড ভূমির উপর ইংরাজী আদর্শে একটি বিচ্ঠালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাই এতদঞ্চলের সর্বপ্রথম ইংরাজী বিচ্ঠালয়। ঐ সময় সমগ্র বঙ্গদেশে যে এক শত একটি মডেল ভারনীকিউলার স্কুল স্থাপিত হইয়াছিল, উহা তন্মধ্যে একটি। তৎকালে ঐ বিভালয় গৃহের এক কক্ষে ইংরাজী পাঠ ও অগ্র কক্ষে সংস্কৃত অধ্যাপনা হইত। উক্ত James সাহেবও কিছুদিন ঐ বিত্যালয়ে শিক্ষকতা করিয়াছিলেন। এই সমস্ত কার্য্য ব্যতীত হরমোহন দত্ত মহাশয় মজিলপুরে কয়েকটি পাকা রাম্ভাও নির্মাণ করাইয়া দেন। কলিকাতাস্থ শ্রামবাজারের বিখ্যাত কৃষ্ণরাম বস্থর চতুর্থ পৌত্র বৃন্দাবন বস্থর প্রথমা কন্তা শ্রীমতী চন্দ্রমুখীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। মজিলপুরের উত্তরাংশে তিনি এক বিস্তৃত বাগানের মধ্যে বৈঠকখানা বাটী ও অন্দর বাটী নামে ছইটী বৃহৎ অট্টা-

লিকা নির্ম্মাণ করেন। বৈঠকখানা বাটিটী ইংরাজী আদর্শে গঠিত হয়।

Booth নামক জনৈক ইংরাজ ইঞ্জিনিয়ার উহার প্ল্যান করিয়া দেন।

এই বাটী নির্ম্মিত হইবার পর তিনি সপরিবারে দন্ত বাব্দের পুরাতন

বাটী পরিত্যাগ করিয়া এখানে আসিয়া বসবাস করেন। বঙ্গদেশের নানা

স্থান হইতে বহু হুম্প্রাপ্য ফলের গাছ আনাইয়া তিনি এই বাগানে রোপণ

করেন। তৎকালে রেলপথ না থাকায় বহু অর্থ ব্যয় করিয়া নানা দেশে

লোক পাঠাইয়া তাঁহাকে ঐ সকল গাছ সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল। উক্ত

বৈঠকখানা বাটীর নির্ম্মাণ কার্য্য তাঁহার জীবদ্দশায় সম্পন্ন হইয়াছিল, কিন্তু

অন্দর বাটিটী তিনি সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মাণ করাইতে সক্ষম হন নাই। উহার

নির্ম্মাণ কার্য্য তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পত্নী সম্পন্ন করাইয়াছিলেন।

সন ১২৬২ সালের শ্রাবণ মাসে ৩৯ বৎসর বয়:ক্রমকালে চারিটী কন্তা ও

ছইটা শিশু পুত্র রাথিয়া তিনি পরলোক গমন করেন।

তাঁহার প্রথমা কলা শ্রীমতী পতিতপাবনীর সহিত শোভাবাজার রাজবাটীর জন্মমুখ্য কুলীন রূপলাল মিত্রের, দ্বিতীয় কলা শ্রীমতী ভূবন-মোহিনীর সহিত পাথুরিয়াঘাটার বিখ্যাত ঘোষ বংশীয় জমিদার মণীক্রনাথ ঘোষের, তৃতীয় কলা শ্রামাস্থলরীর সহিত কাঁসারিপাড়ার বস্থ বংশীয় যোগেক্রনাথ বস্থর এবং কনিষ্ঠা কলা শ্রীমতী জগৎমোহিনীর সহিত কলিকাতা হাইকোর্টের বিখ্যাত এটর্ণি নিমাইচাঁদ বস্থর মধ্যম প্রাতা কলিকাতা ছোট প্রাদালতের প্রসিদ্ধ উকিল উদয়চাঁদ বস্থর বিবাহ হইয়াছিল।

হরমোহন বাবুর মৃত্যুর পর তাঁহার পত্নী শ্রীমতী চন্দ্রমুখী ছয় বৎসর-কাল জীবিতা ছিলেন। এই অল্লকাল মধ্যে তিনি মজিলপুরে ও উহার নিকটবর্ত্তী গ্রামে জলাশয় প্রতিষ্ঠা, ভূমিদান প্রভৃতি বহু সৎকার্য্যের অমু-ষ্ঠান করিয়াছিলেন। উহা ব্যতীত তাঁহার অর্থে তখন অনেক দরিদ্র বিধবা ও দরিদ্র ছাত্র প্রতিপালিত হইত। হরমোহন বাবু ইংরাজ গভর্ণ- মেণ্টের নিকট হইতে যে সকল নৃতন জমিদারী বন্দাবন্ধ করিয়া লয়েন, তন্মধ্যে কতকগুলি লাটের অরণ্য তাঁহার জীবদ্দশায় হাসিল করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার সময় ঐ সকল লাট হাসিল হয়। তিনি বেশ শিক্ষিতা ও থুবই বৃদ্ধিমতী ছিলেন। সে কারণ তাঁহার সময় হরমোহন বাবুর জমিদারীর থুবই ভালরপ তত্ত্বাবধান হইয়াছিল।

১২৬৮ সালে শ্রীমতী চন্দ্রমুখীর মৃত্যু হয়। ঐ সময় হরমোহন বাবুর পুত্রদ্ব হেমনাথ ও স্থরেন্দ্রনাথ দন্ত নাবালক ছিলেন, সে কারণ তাঁহাদের সমৃদায় ষ্টেট গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক ('ourt of Wards of গৃহীত হইয়াছিল এবং তাঁহারাও তৎকালীন গভর্ণমেণ্ট পরিচালিত Wards Institution এ নীত হইয়াছিলেন। এই সময় উক্ত Wards Institution বিখ্যাত প্রকৃত্রদ্বিদ্ পণ্ডিত তাঁক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশ্বের তত্ত্বাবধানে ছিল এবং সেখানে তৎকালীন বঙ্গদেশের প্রাচীন ও সন্ত্রাস্ত বংশীয় ধনী জমিদারগণের নাবালক প্রগণ বাস করিতেন। তৎকালে Court of Wards পক্ষে তাঁহাদের জমিদারীর কার্য্য তত্ত্বাবধান করিবার জন্ম মধ্যে মধ্যে বঙ্গগৌরব বঙ্কিমচন্দ্র ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে মজিলপুরে আসিয়া তাঁহাদের পূর্কোক্ত বাগান বাটাতে অবস্থান করিতেন।

বিদ্দমদক্র তথন ২৪ পরগণার অন্তর্গত বারুইপুর মহকুমার ভারপ্রাপ্ত মাজিষ্ট্রেট ছিলেন। এক্ষণে এই বারুইপুর মহকুমার অন্তিষ্ঠ নাই। উহা আলিপুরের সহিত একত্রিত হইয়া গিয়াছে। ঐ সময় দীনবন্ধু মিত্র, জগদীশনাথ রায় প্রভৃতি বিশ্বমচক্রের বহু প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক বন্ধুও মজিলপুরে আসিয়া হরমোহন দত্ত মহাশয়ের বাটীতে অবস্থানপূর্ব্বক তাঁহার সহিত আমোদ আহলাদে কালাতিপাত করিতেন।(৩) বন্ধিমচক্রের প্রসিদ্ধ পুত্তক বিষরক্ষের রচনাও এই সময় ঐ বাটীতেই আরম্ভ হয়।

<sup>(</sup>৩) প্রদীপ, ১৩০৬, আষাঢ়। বঙ্কিমপ্রসঙ্গ—শ্রীকালীনাথ দত্ত।



अशीरा स्वारंग्य गांभ प्रद

হরমোহন বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র হেমনাথ দত্ত সাবালক হইয়া সন ১২৭৮ সালে তাঁহার কনিষ্ঠ ভাতা স্থরেন্দ্রনাথের অভিভাবকরূপে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া উক্ত Wards Institution হইতে মজিলপুরে আসেন এবং সেই বংসরই Court of Wardsএর নিকট হইতে জমিদারী ফিরাইয়া লন। তিনি বাগবাজার নিবাদী ব্রজজীবন বস্থ মহাশয়ের কন্তা শ্রীমতী কাদম্বিনী দাসীকে বিবাহ করেন। শ্রীমতী কাদম্বিনীর অপর এক ভগ্নীর সহিত ডিমলার রাজা স্বর্গীয় জানকীবল্লভের বিবাহ হইয়াছিল। হেমবাবু বালাকালে Wards Institutionএ ডাক্তার রাজেল্রলাল মিত্র মহাশ্রের সর্বাপেকা প্রিয় ছাত্র ছিলেন এবং রাজেন্দ্র বাবুর নিকটে থাকিয়া ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ডাক্তার মিত্র তজ্জন্য তাঁহাকে স্বহস্তে উৎসর্গ পত্র লিখিয়া তাঁহার সমগ্র গ্রন্থাবলী উপ-হার প্রদান করিয়াছিলেন। Wards Institution হইতে চলিয়া আদিবার পরও তিনি তাঁহাকে প্রায়ই স্নেহপূর্ণ পত্রাদি লিখিতেন। বাবু সাহিত্য-চর্চার জন্ম মজিলপুর বাগান বাটীতে একটি উৎকৃষ্ট লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত করেন। তাহাতে তৎকালীন প্রায় সর্ব্বপ্রকার বাঙ্গালা ও বহু চুম্প্রাপ্য ইংরাজীও সংস্কৃত গ্রন্থাদি সংগৃহীত ছিল। অনেক পণ্ডিত প্রায়ই সংস্কৃত সাহিত্য-চর্চো করিবার জন্ম তথন তাঁহার নিকট আসিতেন ও তিনি নিয়মিত বৃত্তি দিয়া তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতেন। তাঁহার সঙ্গীতেও বিশেষ অনুরাগ ছিল এবং তিনি সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষায় অল সমধ্যের মধ্যে খুব ভাল কবিতা রচনা করিতে পারিতেন: তাঁহার রচিত বাঙ্গালা কবিতা তংকালে মজিলপুর নিবাসী স্বর্গীয় কালীনাথ দত্ত মহা-শয়ের প্রসিদ্ধ "ভারত সংস্কারক" পত্রিকায় ও মজিলপুরের প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক রায় সাহেব হারাণচক্র রক্ষিত মহাশয়ের "কর্ণধার" পত্রিকায় প্রকাশিত হইত। আমরা অমুসন্ধান করিয়া রায় সাহেবের বাটীতে কর্ণধার পত্রিকার পুরাতন ফাইলে তাঁহার রচিত "প্রভাতের তারা" নামে একটি কবিতার কিয়দংশ পাইয়াছি। উহা নিম্নে প্রদান করিলাম। এই কবিতাটি ১২৯৪ সালের কর্ণধারের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

( 5 )

পূর্কদিক পরিষ্কার উষার আভায়,
পশ্চিম গগন গায় হিমাংশু মিশায়ে যায়
ধায় নিশা সঁ। সঁ। রবে হায় ক্ষীণকায়।
কর্ম ব্যোম পরিষ্কার ক্ষালোক তমাধার
জাহ্রবী যমুনা যেন দোহে শোভা পায়!
শীতল বাতাস বয় পদ্ম বিকশিত হয়,
তৃণে তৃণে মুক্তামালা ছড়াছড়ি যায়,
বিঘার নিদ্রায় ধরা শরীর জুড়ায়॥

( > )

একটি নির্লক্ষ তারা আকাশের গায়,
ক্ষুদ্রালোক দেবালয়ে জলে যথা ক্ষীণ হয়ে,
অথবা যোড়শী যেন জলে ভাসি যায়।
সবিত্রী যেমতি বনে একা জাগে ক্ষুণ্ণ মনে
পতি-শোক-নীরে সতী ঢালি স্বর্ণকায়।
যিটি মিটি তারকাটি জলে কিবা পরিপাটী
নব বঁধৃ আঁখি যথা শোভে ঘোমটায়,
লুকায় লুকায় তবু লুকাতে না চায়।

১২৯৬ সালের আধিন মাসে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার কোন সন্থানসন্ততি ছিল না। মৃত্যুর পর কনিষ্ঠ ভ্রাতা স্থরেন্দ্র বাবৃই তাঁহার তাক্ত বিষয় সম্পত্তির স্বত্তাধিকারী হন। স্থরেন্দ্র বাবু প্রথমে নড়াইলের বিখ্যাত জমিদার রাজকৃষ্ণ রায় মহাশয়ের সহোদর ভগ্নীর কন্তা শ্রীমতী

छरत्रक निर्काडन

কুস্থুমকুমারীকে বিবাহ করেন। ইঁহার গর্ভে তাঁহার প্রকাশনাথ নামে এক পুত্র ও সরোজিনী নামে একটি কন্তা হয়। ইহার পর তাঁহার উক্ত প্রথমা পত্নী কুসুমকুমারীর হঠাৎ মৃত্যু হইলে তিনি পুনরায় কলিকাতা সিমূলিয়ার মিত্র বংশীয়, বারাসত নিবাসী মহর্ষি কালীকৃষ্ণ মিত্র মহাশয়ের ভাতুপুত্রী, বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার রাজক্ষ্ণ মিত্র মহাশয়ের তৃতীয়া কন্তা শ্রীমতী ক্ষীরোদা মোহিনীকে বিবাহ করেন। ইহার গর্ভে তাঁহার কালিদাস, তারা দাস ও বিছা দাস নামে তিন পুত্রের ও শ্রীমতী উষামণি, শ্রীমতী দেবসেনা, শ্রীমতী ভূতেশভাবিনী ও শ্রীমতী অম্বালিকা নামে চারিটী কৃত্যার জন্ম হয়। স্পরেক্র বাবুর সঙ্গীত বিত্যায় ও শিকারে বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি নিজেও খুব ভাল পাখোয়াজ ও দেতার বাজাইতে পারিতেন এবং মুরাদালী খাঁ, আহাম্মদ খাঁ, গোপালপ্রসাদ প্রভৃতি তৎকালীন প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তিগণকে প্রায়ই তাঁহার মজিল-পুরস্ত উক্ত বাগান বাটীতে বেতন দিয়া লইয়া যাইতেন। তৎকালে তাঁহার বাগান বাটাতে জয়নগর মজিলপুরের বহু সম্রান্ত ব্যক্তিগণ বাজনা ও সঙ্গাত শুনিবার ও শিথিবার জন্ম আসিতেন। শিকারের তিনি কয়েকটি বহু মূল্যবান কুকুর ইয়োরোপ হইতে আনাইয়াছিলেন এবং তজ্জ্য বুয়ার যুদ্ধ হইতে প্রত্যাগত Hagginbotham ও Scott নামে ছইজন ইংরাজ দৈন্তকে দামরিক বিভাগ হইতে discharged করাইয়া বেতন দিয়া মজিলপুরে রাখিয়াছিলেন। ঐ সাহেবদ্বয়ের মধ্যে উক্ত Hagginbotham কর্তৃক স্থন্দর্বনে ধৃত একটি প্রকাণ্ড Boa সর্প তিনি London Zoological Gardenএ দান করেন। এই Hagginbotham তাঁহার বিশেষ অমুরক্ত ছিল এবং তাঁহারই একটি কয়লার খনির কার্য্যোপলক্ষে সরকেডিহি যাইবার পথে দম্যু কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুথে পতিত হয়। স্থরেক্র বাবু চারিটী পুত্র ও চারিটা কন্তা রাখিয়া সন ১৩১৬ সালের পৌষ মাসে হঠাৎ সন্ন্যাস রোগে তাঁহার

কলিকাতার বাটীতে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রকাশনাথ নিঃসন্তান অবস্থায় ১৩২০ সালে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। অপর তিনটা পুত্র শ্রীকালি দাস, শ্রীতারা দাস ও শ্রীবিতা দাস এক্ষণে মজিল-পুরস্থ পূর্ব্বোক্ত বাগান বাটাতে বসবাস করিতেছেন। কন্তা চারিটার মধ্যে গুইটী, জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ তাহার মৃত্যুর পর দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার প্রথমা কন্তা শ্রীমতী উষামণির সহিত শোভাবাজার নিবাসী রাজা বিনয়ক্ষণ দেব বাহাছরের ভাগিনেয় সতীশচন্দ্র মিত্রের, দ্বিতীয় কন্তা শ্রীমতী প্রফুল্লস্থন্দরীর সহিত ভবানীপুর নিবাসী স্থরাজচক্র ঘোষের, তৃতীয়া কন্তা শ্রীমতী ভূতেশভাবিনীর সহিত বহড়ুর প্রসিদ্ধ বস্থ বংশীয় জমিদার শ্রীনাথ বস্থ মহাশয়ের মধ্যম পৌত্র ভবেক্রনাথ বস্থর ও কনিষ্ঠা কন্তা শ্রীমতী অম্বালিকার সহিত জোড়াসাঁকোর প্রসিদ্ধ ঘোষ বংশীয় গিরিশচক্র ঘোষ মহাশয়ের পৌত্র শৈলেক্রনাথ ঘোষের বিবাহ হইয়াছে। স্থরেক্র বাবুর পত্নী শ্রীমতী ক্ষীরোদা মোহিনীও এক্ষণে ইহজগতে নাই। ১০২১ সালের ফাল্কন মাসে মজিলপুরেই তিনি দেহত্যাগ করেন। শ্রীমান কালিদাসের সহিত কলাছড়ার ঘোষ বংশীয় শ্রীযুক্ত রাধা রমণ ঘোষের জ্যেষ্ঠাকন্তা শ্রীমতী সরলাবালার ,শ্রীমান ভারাদাদের সহিত জয়নগরের জমিদার শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ মিত্রের প্রথমা কন্তা শ্রীমতী রাধারাণীর ও শ্রীযুক্ত বিগ্যাদাদের সহিত দক্ষিণবারাসতের শ্রীযুক্ত সারদা প্রসাদ ঘোষ সবজজ মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্তা: শ্রীমতী লীলাবতীর বিবাহ হইয়াছে।

শ্রীমান কালিদাসের এক্ষণে হুইটা পুত্র, শ্রীবিমল কুমার ও শ্রীমান অমল কুমার, শ্রীমান তারাদাসের একটা পুত্র শ্রীমান সত্যনারায়ণ ও শ্রীমান বিভা দাসের একটা পুত্র শ্রীমান কমলকুমার।

#### ২২ রাজনারায়ণ দত্তের ধারা



# আক্নার ঘোষ বংশ

### শ্রহু তুলসীচরণ ঘোষ

#### কলিকাতা ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া প্রধান অফিসের

## ভূতপূৰ্বব দেওয়ান

আমুমানিক খ্রীঃ ৯ম বা ১০ম শতাব্দীতে বঙ্গের রাজা আদিশ্র কনৌজ (কান্তকুজ) হইতে পাঁচজন শাস্তজ্ঞ নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ আনাইয়া এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। সেই পাঁচজন ব্রাহ্মণের পাঁচটা সঙ্গা বাঁহারা বঙ্গীয় কায়স্থগণের পূর্ব্বপুরুষ তন্মধ্যে কুলীনপ্রবর কায়স্থকুলতিলক শমকরন্দ ঘোষ অন্ততম। মকরন্দ ঘোষ বঙ্গদেশের ঘোষ বংশের আদি পুরুষ। ইহার বংশধরগণের মধ্যে প্রভাকর ঘোষ ও নিশাপতি ঘোষ ( ছই সহোদর ) "আক্না" এবং "বালিতে" গিয়া সমাজপতি হন। তদবধি আদি কায়স্থ ঘোষ বংশ হই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে এবং বংশ-পরম্পরা "আক্নার ঘোষ" এবং "বালির ঘোষ" বলিয়া থ্যাত।

তুলসীচরণ ঘোষ আক্নার ঘোষ বংশসস্তৃত। ইহার পূর্বপুরুষগণ প্রথমে হুগলা জেলার অন্তর্গত বামুনপাড়া গ্রামে বাসস্থান করেন। তুলসী চরণের পিতা ৮দীননাথ ঘোষ ১৭ নং মৃজাপুর লেনে (এখন ১৭ নং সাঁখারিখোলা ইষ্ট লেন, 'কলিকাতা) বাস করিতেন। ইনি Ship Banian ছিলেন। ইহার এক ভ্রাতা ৮হুর্গাচরণ ঘোষ Gladstone Wylly অফিসের মুংস্থাদি ও বুককিপার ছিলেন এবং এক ভ্রাতুপুত্র ৮আন্তুতোষ ঘোষ অন্যুন ৪০ বংসরকাল কলিকাতা Hong Kong and Shanghai ব্যাঙ্কের ক্যাসিয়ার ছিলেন। ইহাদের কলিকাতায় বহু



শ্রীযুক্ত তুলসা চরণ গোষ

দিনের বাস, এমন কি বোধ হয় কলিকাতার আদিবাসিনা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তথনকার দিনে ইংহাদের কলিকাতা বাটীতে দোল তুর্গোৎসবাদি বারো মাসে তের পার্ব্বণ সমাধা হইত এবং দীননাথ এরপ ক্রিয়াবান ও দানশীল ছিলেন যে "নেড়া গির্জ্জা ঘোষেদের বাটী" বলিলে প্রায় সকলেই চিনিতে পারিতেন। বাংলা ১২৭১ সালের ভীষণ ঝড়ের পর মন্বস্তর হয়, সেই সময় দীননাথ চাউলের দর উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া একেবারে চারি গাড়ী চাউল ক্রয় করেন এবং তাহা হইতে তুই গাড়ী চাউল ত্বঃস্থ ব্যক্তিগণের মধ্যে বিতরণ করিয়াছিলেন। দীননাথের নিজ পরিবার অতি অল্ল হইলেও, দূরস্থ আত্মীয়বর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া তাঁহার বাটীতে তুই বেলা ৫০।৬০ থানি পাতা পড়িত। তন্মধ্যে তাঁহার এক ভাগিনেয়ী পুত্র ভগিরীশচক্র দে তাঁহার বাটীতে থাকিয়া লেখাপড়া শিথিয়া পরে কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর Assistant Assessor হইয়াছিলেন। এডওয়ার্ড দি সেভেম্থ যথন প্রিম্স অফ ওয়েলস্রূপে কলি-কাতায় আসিয়াছিলেন, তথন বছবাজার অকুর দত্তের বাটী হইতে যে অভিনন্দন করা হয়, দীননাথ তাঁহাদের মধ্যে একজন উত্যোগী ছিলেন। সে অন্যুন ৬৫ বৎসর পূর্ব্বের কথা। দীননাথের মাতৃদেবীকে নিমতলা ঘাটে তীরস্থ করা হয়। বৃদ্ধা ঐ গঙ্গাতীরে তিন রাত্র বাস করিয়া চতুর্থ দিবস প্রাতে স্বজনবর্গপরিবেষ্টিত হইয়া ভগবৎ নাম শ্রবণ করিতে করিতে সজ্ঞানে ভগঙ্গা লাভ করেন। ঐ কয় দিবস নিমতলা ঘাটে এক সমারোহ ব্যাপার ঘটিয়াছিল। দীননাথ একজন সামাগ্র ব্যক্তি ইইলেও কলি-কাতায় বহু গণ্যমান্ত সম্রাস্ত ব্যক্তির সহিত তাঁহার কুটুম্বিতা ও হততা ছিল। ডাক্তার হুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাক্তার জগবন্ধু বোস, শ্রীযুক্ত শ্রামাচরণ বিশ্বাস (পটলডাঙ্গা), মাধবচন্দ্র সেন, নীলাম্বর দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র পালিত, ডাক্তার দীনবন্ধু মিত্র, ডাক্তার কালাটাদ দে ইত্যাদি বহু সম্রাস্ত ব্যক্তি গঙ্গাতীরে যাইয়া প্রত্যহ তত্ত্বাবধান ও উৎসাহিত করিতেন।

গঙ্গাতীরে কয় দিবস ধরিয়া গান বাজনা, নাম সন্ধীর্ত্তন এবং ছই বেলা রীতিমত ভোজের ব্যাপার চলিত। দীননাথ তাঁহার মাতাঠাকুরাণীর ব্যে বিসর্গ শ্রাদ্ধ করেন এবং ঐ শ্রাদ্ধের দিন এক অভিনব ব্যাপার সংঘটিত হয়। নীলাম্বর দত্ত (হাটখোলা) এবং রাধিকাচরণ মিত্র (দীননাথের ভাগিনেয়) তথন কলিকাতা বেঙ্গল ব্যাদ্ধের সহকারী ও নায়েব দেওয়ান ছিলেন। ইহাদের নিকট ক্যাসের চাবি থাকিত। ইহারা ঐ শ্রাদ্ধ বাসরে এরপ মজগুল হইয়াছিলেন যে অফিসের কথা তাঁহাদের একেবারেই মনে হয় নাই। আলাজ বেলা এগারটার পর ব্যাদ্ধের সাহেব আসিয়া নীলাম্বর বাবুকে লইয়া গিয়া ব্যাদ্ধের ক্যাস খোলা হয়় রাধিকাচরণের আরে সে দিবস অফিস যাইবার ক্ষমতা ছিল না।

দীননাথের জ্যেষ্ঠ সহোদর শ্রীনাথের বাল্যাবস্থায় কুলকর্ম করা হয় এবং অল্পলাল মধ্যেই ল্রাভা ও ল্রাভ্বধূ অকালে কালগ্রাদে পতিত হন। দীননাথ জনাই বাল্লা নিবাসী (বাল্লা চৌধুরী বাটী) তগঙ্গানারায়ণ চৌধুরীর কন্তাকে বিবাহ করেন এবং স্ত্রী, হুই পুত্র ও হুই কন্তা রাখিয়া তাহাদের পুত্র কন্তাদিতে পরিবেষ্টিত হইয়া ৮২ বংসর বয়সে নিজ কলিকাভাস্থ বাটীতে মানবলীলা সম্বরণ করেন।

তুলদীচরণের জননী অতি নিরীহ প্রকৃতির মান্থ ছিলেন। তাঁহার সরল প্রকৃতি ও অমায়িকতার গুণে পল্লীস্থ অধিকাংশ প্রমহিলাগণ মধ্যাহ্নে তাঁহার বাটাতে আসিয়া তাঁহার সহিত গল্পগুলবে সময় অতিবাহিত করি-তেন। তিনি আপদ-বিপদে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া সাহায্য করি-তেন, তথন তাঁহার বাটার কথা মনে থাকিত না। তিনি কতিপয় অনাথ বিধবাকে যৎসামান্তভাবে মাসিক সাহায্য করিতেন এবং ইহা তিনি এত গোপনভাবে করিতেন যে, তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব মৃহুর্ত্ত পর্যাস্ত বাটার লোকেও কেহ জানিতে পারেন নাই। তিনি স্বামীর মৃত্যুর পর মাত্র দেড় বৎসর জীবিত থাকিয়া স্বর্গারোহণ করেন।

তুলসীচরণ কলিকাতা ১৭ নং মৃজাপুর লেনে নিজ পৈতৃক ভবনে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি পিতামাতার সর্ব্ব কনিষ্ঠ সন্তান বলিয়া অত্যধিক আদর যত্নে লালিতপালিত হন। শৈশবে পল্লীস্থ হিন্দু বয়েজ স্কুলে শিক্ষারম্ভ করিয়া মেট্রোপলিটন ইন্ষ্টিটিউসনে পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন। তথা হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া কলিকাতা বেঙ্গল ব্যাঙ্গে মাসিক ২০১ টাকা বেতনে সামাগু কেরাণীরূপে প্রবেশ করেন। পরে অতি অল্প দিনের মধ্যে নিজ যোগ্যতা গুণে Head Clerk এবং তাহার কিছু পরেই মাসিক ২০০১ টাকা বেতনে Special Clerk হন। ইনি যেমন নিভীক, মেধাবী, কর্ম্মঠ তেমনই লোকপ্রিয় ছিলেন। ইঁহার অধ্যবসায় এবং কার্য্যকুশলতাগুণে অল্পকাল মধ্যেই আবার Sub-Accountant পদে অভিষিক্ত হন এবং পর বৎসরে Officer হইয়া মাসিক ৫০০১ টাকা বেতন পাইতে থাকেন এবং অনতিকাল মধ্যে ইংহার যোগ্যতার ও কার্য্য-কুশলতার পারিতোষিক স্বরূপ ব্যাঙ্কের শ্রেষ্ঠ পদ (ভারতীয়দের জন্ম), কলিকাতা ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের দেওয়ান পদে মাসিক সহস্র মুদ্রা বেতনে অধিষ্ঠিত হন। ইনি যেমন স্থায়বান, তেমনই দয়ার্দ্রচিত্ত ছিলেন। নিম্নস্থ কর্মচারীগণকে পুত্রের স্থায় দেখিতেন এবং তাঁহাদের আপদ বিপদে সর্বাদা সর্বান্তঃকরণে সাহায্য করিতেন। ইহার সরল ব্যবহার এবং কার্য্যকুশলতার নিমিত্ত কি সাহেব, কি বাঙ্গালী সকলের নিকটেই প্রভূত ভক্তি ও সম্মান অর্জ্জন করিয়াছেন। ইনি অবসর গ্রহণকালে ব্যাঙ্কের সকল কৰ্মচারীই বিশেষ মনঃক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন এবং ইনি কভটা শ্রদ্ধা ও সম্মান লইয়া কর্মাজীবনে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা Albert Hallএ তাঁহাকে যে বিদায় অভিনন্দন দেওয়া হইয়াছিল, ( যাহা অন্তএ উদ্ধৃত হইল) তাহা হইতেই প্রমাণ পাওয়া যায়। পূর্বে কোন ব্যাঙ্কের সাহেব ভারতীয়দের বিদায় সভায় উপস্থিত হন নাই। কিন্তু তুলসীচরণের বিদায় অভিনন্দন সভায় ব্যাঙ্কের বড় সাহেব এবং অস্থান্য ইংরাজ কর্মচারীরা উপস্থিত হইয়া তাঁহার সম্মান বর্দ্ধন করিয়াছিলেন।

তুলসীচরণ বাল্যকাল হইতেই তাঁহার পিতার স্থায় দানশীল এবং এথন পর্যান্ত হঃস্থ ব্যক্তিগণকে গোপনে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়া থাকেন। ইনি বাগবাজারের রামকান্ত বস্থ ষ্ট্রীটস্থ ৺ব্রজবিহারী সোম মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্রী ৺কুঞ্জবিহারী সোমের দ্বিভীয় কন্তার পাণিগ্রহণ করেন এবং দ্বিতীয়বার বছবাজার মলঙ্গা লেন নিবাদী ৮উপেক্রনাথ (দত্ত ) নিয়োগীর দ্বিতীয়া কন্তাকে বিবাহ করেন। ইঁহার উপস্থিত তুই পুত্র এবং ছয়টী কন্তা। জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান বরুণকুমার কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের এম্, বি ডাক্তার। ইনি রামবাগান নিবাসী ৺দয়ালটাদ মিত্রের প্রপৌত্রী শ্রীস্থবোধটাদ মিত্রের,কন্তাকে বিবাহ করিয়াছেন। । দ্বতীয় পুত্র শ্রীমান অরুণকুমার কলিকাতা হাইকোর্টে কর্ম্ম করেন। অরুণকুমার বাজে শিব-পুর নিবাদী শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্তের কন্তাকে (গড়পাড় নিবাদী ওরাখালচক্র মিত্রের দৌহিত্র) বিবাহ করেন। তুলসীচরণের প্রথমা কন্তার নারিকেলডাঙ্গা নিবাসী ৺হেমচন্দ্র দত্তের (মজিলপুরের দত্ত) একমাত্র পুত্র শ্রীমান প্রফুল্লকুমারের সহিত এবং দ্বিতীয়া কন্তার শ্রামবাজার নিবাসী শ্রীমন্মথনাথ বহুর কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান কুমারেশ্বরের সহিত বিবাহ হয়। তুলসীচরণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুত গোপালচন্দ্র প্লাম্বার ও কণ্ট্রাক্টরের কার্য্য করিতেন। কয়েক বৎসর পূর্শ্বে তাঁহার একটি কন্তা ও একটি পুত্র এক মাদের মধ্যে মৃত্যু হওয়ার পর হইতে তিনি একেবারে কার্য্য হইতে অবসর লইয়াছেন। তুলসীচরণের জ্যৈষ্ঠা ভগিনীর রাজপুরের বিখ্যাত জমীদার ৺হুর্গারাম করের প্রপৌত্র ৺রুন্দাবনচন্দ্র করের একমাত্র পুত্র শ্রীযুত প্রিয়নাথ করের সহিত বিবাহ হয়। ইনি একজন সম্লান্ত ব্যক্তি এবং অন্যুন অর্দ্ধ শতাব্দী যাবৎ সম্ভ্রান্ত রাজকর্মচারিগণের সহিত ইহার যথেষ্ট পরিচয় ছিল। ইহার সংক্ষিপ্ত জীবনী স্থবলচক্র মিত্রের

সরল বাঙ্গালা অভিধান চতুর্থ সংস্করণে লিপিবদ্ধ আছে। প্রিয়নাথের একমাত্র পুত্র স্থরেন্দ্রনাথ কলিকাতা বিশ্ববিচ্চালয়ের গ্র্যাজুয়েট এবং স্থানীয় হাইকোর্টের লাইব্রেরিয়ান (Librarian Judges' Library) তুলসীচরণের কনিষ্ঠা ভগিনীর কলিকাতা কাসারীপাড়া নিবাসী ৺কালাচাঁদ দত্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র অমিয়চাঁদ দত্তের সহিত বিবাহ হয়। ইহার তিন পুত্র এবং হই কন্তা, জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম পুত্র কলিকাতা ইম্পিরিয়্যাল ব্যাক্ষে কর্ম্ম করেন।

তুলসীচরণ যে শুধু কর্মজীবনে নিজ পদোন্নতির জন্য অকাতরে পরিশ্রম করিয়াছেন, এমন নহে। কলিকাতা সহরে প্রথম প্লেগের সময় তিনি স্বর্গীয় খ্যাতনামা ডাক্ডার মহেন্দ্রলাল সরকার, ডাক্ডার হেমচন্দ্র চৌধুরী, বাবু প্রিয়নাথ কর প্রভৃতি মহোদয়গণের সহকারীরূপে ১১ নং ওয়ার্ডের প্লেগ হাসপাতাল স্থাপন কার্য্যে প্রভৃত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। ১৮৯৮ খুষ্টান্দে তুলসীচরণ কতিপয় বন্ধু সমভিব্যাহারে তাঁহার পৈতৃক বাসভবনে নিজ বাটী হইতে কতকগুলি প্রকৃক লইয়া সরস্বতী লাইত্রেরী স্থাপনা করেন। অতি অল্পকাল মধ্যেই তাঁহাদিগের অকাতর পরিশ্রমের ফলে ইহা সাধারণ পাঠাগারে পরিণত হয়। সেই সামান্য অনুষ্ঠানটি আজ ১১ নং ওয়ার্ডে শাঁখারিটোলা লেনের উপর প্রসিদ্ধ "সরস্বতী ইন্ষ্টিউট" নামে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। তুলসীচরণ একজন সাহিত্যিক এবং কর্ম্মভারাক্রান্ত জীবনেও সাহিত্য-চর্চ্চায় ক্রান্ত থাকেন না। ইহার সম্বন্ধে স্থবলচন্দ্র মিত্রের সরল বাঙ্গালা অভিধান চতুর্থ সংস্করণে বাহা লিপিবদ্ধ আছে, তাহার সারাংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।——

"ইনি জাতিতে কায়স্থ। ইনি "কালনেমি" নামক সামাজিক নাটক প্রনায়ণ করিয়াছেন। লেথক নবীন হইলেও ভাষার মাধুর্য্যে ও লিপি চাতুর্য্যে ক্বতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। মাসিক পত্রিকাদিতে ইনি গল্প ও প্রবন্ধাদি লিখেন। ইনি এখন একজন উচ্চ পদস্থ কর্মচারী।

# বংশ-পঞ্জী আকুনার ঘোষ বংশ

কাগ্যকুজ হইতে বঙ্গে আগত কুলীনপ্রবর কায়স্থকুলতিলক ৺মকরন্দ ঘোষের সন্তান--

## আকুনা সমাজপতি ৺প্রভাকর ঘোষের বংশ ( শ্রীযুত তুলসীচরণ ঘোষ লিখিত)

আমার প্রপিতামহ ৺শস্থ্রাম ঘোষের বংশধরগণের পুত্র কন্তার কাহার কোথায় বিবাহ হইয়াছে, যথাযত নিমে বির্ত করিলাম।

ক। হুর্গাচরণ—কুলকর্ম "মথুরাবাটি" বস্থবাটীতে হয়। দিতীয়বার কলিকাতা কুমারটুলি নিবাসী ৺গুরুচরণ মজুমদারের কন্তাকে এবং ভৃতীয়বার গোড়ে ফর্তাবাদ নিবাসী ৺শ্রীনাথ রায়ের কন্তাকে বিবাহ করেন। হুর্গাচরণ ম্যাডটোন্ ওয়াইলির (Gladstone Wylie) বুক্-কিপার ছিলেন। হুর্গাচরণের এক ভন্নীর জনাই, বাক্সা মিত্র বাটীতে বিবাহ হয় এবং ঐ ভন্নীর পুর (ভাগিনেয়) ৺রাধিকাচরণ মিত্র কলিকাতা বেঙ্গল ব্যাঙ্কের নায়েব দেওয়ান ছিলেন।

ধ। দীননাথ—বাক্সা চৌধুরী বাটা (জনাই) ৺গঙ্গানারায়ণ চৌধুরীর কস্তাকে বিবাহ করেন। দীননাথ Ships Banian ছিলেন এবং পরে কিছুকাল কলিকাতা বেঙ্গল ব্যাঙ্কে কর্মা করিয়াছিলেন। দিন নাথের ভগ্নীর জনাই বাক্সা মিত্র বাটীতে বিবাহ হয়। ইঁহার একটি মাত্র কন্তা ছিল। জামাতার নাম ৺রাজিবলোচন দে (বিশ্বাস)। দৌহিত্র ৪টী—৺পূর্ণচন্দ্র, ৺গিরীশচন্দ্র, ৺হেমচন্দ্র, ৺চার্রচন্দ্র। গিরীশচন্দ্র

কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর এসিপ্টেণ্ট এসেসর ছিলেন। ইহারা কলিকাতায় মা'র মাতুলালয়ে বাস করিতেন।

গ। অন্নদাপ্রসাদ—কলিকাত! কুমারটুলি নিবাসী ৺যছনাথ মল্লিক সবজজের কস্তাকে বিবাহ করেন।

ঘ। শণীভূষণ—কলিকাতা গরাণহাটা নিবাসী তহরিকুমার বস্থর ক্সাকে বিবাহ করেন্। হুর্গাচরণের এক ক্যার দর্জিপাড়া নিবাসী তনবীনচন্দ্র দের সহিত বিবাহ হয়। একটি ক্যার ডাক্তার তভগবানচন্দ্র ক্লদ্রের ভ্রাতা তমধুস্থান ক্লদ্রের সহিত এবং আর একটির কলিকাতা সিম্লিয়া নিবাসী তপ্রসরকুমার মিত্রের সহিত বিবাহ হয়।

ঙ। মহেন্দ্রনাথ—কলিকাতা ভঁড়িপাড়া নিবাসী ৺রসিকলাল মিত্রের কস্তাকে বিবাহ করেন।

চ। আগুতোষ—কলিকাতা শ্রামবাজার ন্যায়রত্ব লেন নিবাসী ৺অভয় কুমার দত্তের কন্তাকে বিবাহ করেন। আগুতোষ কলিকাতা হং কং এগু সাংহাই ব্যাঙ্কের কেসিয়ার ছিলেন। ইঁহার এক ভগ্নীর জয়নগর মজিল-পুর নিবাসী ৺কেদারনাথ মিত্র এটর্ণির সহিত বিবাহ হয় এবং বড়িষা দত্তপাড়া (বেহালা) নিবাসী ৺নৃসিংহকুমার দত্তের সহিত অপর ভগ্নীর বিবাহ হয়।

ছ। গোপালচক্র—প্রথম জয়নগর মিত্র বাটীতে বিবাহ করেন। বিতীয়বার বাহড়বাগাননিবাসী পরাধানাথ দে'র কন্তাকে বিবাহ করেন।

জ। তুলসীচরণ—কলিকাতা, বাগবাজার রামকাস্ত বহুর ষ্ট্রীটস্থ ভব্রজবিহারী সোম (সবজজ)এর ভাতৃপুত্রী ভকুঞ্গবিহারী সোমের দ্বিতীয়া কন্তাকে বিবাহ করেন। দ্বিতীয়বার বছবাজার মলঙ্গা লেন নিবাসী ভৌপেজনাথ নিয়োগী (দন্ত)র দ্বিতীয়া কন্তার সহিত বিবাহ হয়। তুলসীচরণ কলিকাতা ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের (হেঁড অফিস ষ্ট্রাণ্ড রোড) ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান। ঝ। রাজপুরের বিখ্যাত জমীদার তর্গারাম করের পুত্র তবৃন্দাবন করের একমাত্র পুত্র প্রীপ্রিয়নাথ করের (ডাকনাম ষষ্ঠা) সহিত প্রথমা কন্তার বিবাহ হয়। প্রিয়নাথের একমাত্র পুত্র শ্রীমান্ স্থরেক্রনাথ কলিকাতা বিশ্ববিত্যালয়ের গ্রাজুয়েট এবং স্থানীয় হাইকোর্টের লাইব্রেরিয়ান (Librarian, Judges' Llbrary)। প্রিয়নাথের সংক্ষিপ্ত জীবন স্থবলচন্দ্র মিত্রের সরল বাঙ্গালা অভিধান, চতুর্থ সংস্কৃরণে সম্বলিত আছে। কাঁসারীপাড়া রাজা সেনের লেনস্থ তকালাচাঁদ দত্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র তঅমির চাঁদ দত্তের সহিত দিতীয়া কন্তার বিবাহ হয়। অমিয়চাঁদের তিন পুত্র, পূর্ণচন্দ্র, ইক্রচন্দ্র এবং চারুচন্দ্র।

ঞ! বরুণকুমার—কলিকাতা রামবাগান নিবাসী ৺দয়ালটাদ মিত্রের প্রপৌত্রী শ্রীস্কবোধটাদ মিত্রের দ্বিতীয়া কস্তার সহিত বিবাহ হয়। বরুণ-কুমার কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের এম, বি, ডাক্তার।

ত। কলিকাতা নারিকেলডাঙ্গা নিবাসী (আদি নিবাস সরিষা)

েহেমচন্দ্র দত্তের (মজিলপুরের দত্ত) একমাত্র পুত্র শ্রীমান প্রফুলকুমারের

সহিত প্রথমা কন্তার বিবাহ হয় এবং শ্রামবাজার নিবাসী শ্রীমন্মথনাথ

বস্থর কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান কুমারেশ্বরের সহিত দ্বিতীয় কন্তার বিবাহ হয়।

থ। কলিকাতা টিকাপাড়া নিবাসী ৺শিবচক্র বস্তুর পুত্র ৺প্র**তুল-**চক্রের সহিত বিবাহ হয়।

দ। নরেন্দ্রনাথ—কোরগর মন্দির বাড়ীর ৺কেদারনাথ মিত্রের কন্যাকে বিবাহ করেন। নরেন্দ্রনাথ হংকং এণ্ড সাংহাং ব্যাঙ্কের কেসিয়ার ছিলেন।

ধ। প্রবোধচন্দ্র—যশোহর নিবাসী শ্রীরমেশচন্দ্র মিত্রের কন্যার সহিত বিবাহ হয়। প্রবোধচন্দ্র কলিকাতা হংকং এণ্ড সাংহাং ব্যাঙ্কের কেসিয়ার।

৺রাজারাম ঘোষ হুগলী জেলার অন্তর্গত "বামুনপাড়া" গ্রামে বাস

করেন। পরে তাঁহার বংশধরেরা বহু বৎসর পূর্বের কলিকাতা নেড়া গির্জ্জা শিবতলা ( বছবাজার শাখারিটোলা,— এখন ১১ নং ওয়ার্ড ) পল্লীতে বাস স্থাপন করেন। ভর্গাচরণ ২৮বি নং স্থরি লেনে, ভদীননাথ ১৭নং भ 1थाति छोना रेष्टे लिन ( পূর্বে মূজাপুর লেন ছিল ) ७ नौनक मन ८ नः ক্রীক লেনে, ৺উমাচরণ ঠাকুরদাস পালিত লেনে এবং ৺আশুতোষ ৩৭ নং সারপেণ্টাইন লেনে বাস করিতেন।

সন ১৩৩৯ সাল।

তাং ৪ঠা আষাঢ়, প্রকাশক—শ্রীতুলসীচরণ ঘোষ, শনিবার। ১ তেনং মিডিল রোড ইটালী, কলিকাতা

# শ্রেষ থাজাঞ্চী শ্রীযুক্ত বাবু তুলসীচরণ ঘোষ মহাশয়ের কর্ম্ম জীবনের অবসরাক্তে বিদায় অর্হ্য

ধর্ম ভাবিয়া প্রভুর কর্ম করিয়া প্রকাশি উন্সতি, হেন অভাগ্য বিরল বিখে লভেনি যেজন উন্নতি। লক্ষ দেরপ উদাহরণ মধ্যে তুমি হে অগ্রতম, দীর্ঘ বরষ করেছ কর্ম, কমেনি কখনো উত্তম। চতুদ্রিংশ বর্ষ পূর্বেষ আঠার মুদ্রা মাসিক বেতনে, পশিয়াছিলে হে কুদ্র কেরাণি ! এ শ্রেষ্ঠার নিকেতনে। ধৃষ্ট না হয়ে মিষ্ট ব্যাভারে তুষ্ট করিয়া প্রভূগণে, দেখায়ে আপন কর্মপটুতা নিয়ত তাহার ঘণে, প্রশস্ত করেছ উন্নতির পথ ধীরে ধীরে আপনার, চৌদ্দ বরষে ঘুরেছে চক্র ত্রিশতে আঠারো টাকার। मश्रमण वत्रय गायाद्र मिथिए प्रिंग जावात्र, থাজাঞ্জী আসনে বসেছ হে তুমি শক্তিতে আপনার। প্রত্যেক মাসে হাজার মুদ্রা মূল্য লভিছ যোগ্য তার, বঞ্চনাহীন কর্ম্ম ব্রতের বিধির দত্ত পুরস্কার। স্থাের সম সময়নিষ্ঠ অনিষ্ট করনি কাহার, কুদ্র ক্রটিতে কখনো কারো কাড়োনি মুখের আহার। স্বেচ্ছায় নিলে অবসর আজি নাহ'তে গরিমা কুগ্ন, সাহেব কেরাণী পাশে তাই তব সম্মান ডালা পূর্ণ। ভূঞ্জন কর দীর্ঘ দিবস চিত্ত স্থথে এঅবসর, প্রার্থনা করে কেরাণীরুন্দ ঈশ্বর পাশে নিরম্ভর। ভক্তি শ্রদ্ধার চিহুস্বরূপ সুদ্র এ প্রীতি উপহার, थित थना क'त रह स्थाप्तत्र माल विकास वन्तनात ।

ইন্পিরিয়াল ব্যান্ধ, কলিকাভা; ২৯শে মে, ১৯৩২। ক্যাশ ডিপার্টমেণ্টের ক্রশ্মচাত্রীস্থস্প

#### বংশলতা

মকরন্দ ঘোষ পুরুষোত্তম ঘোষ ভবনাথ ঘোষ মহাদেব ঘোষ গাব ঘোষ প্রভাকর ঘোষ ( আক্না সমাজপতি ) প্রহাম ঘোষ বনমালী ঘোষ ভান্ধর ঘোষ অনস্ত ঘোষ म्नेनानि रघाष সাগর ঘোষ রামরাম ঘোষ গোপীকান্ত ঘোষ वनगानी एवाय চৈতন্তচরণ ঘোষ হুৰ্গাদাস ঘোষ

#### বংখ-পরিচয়

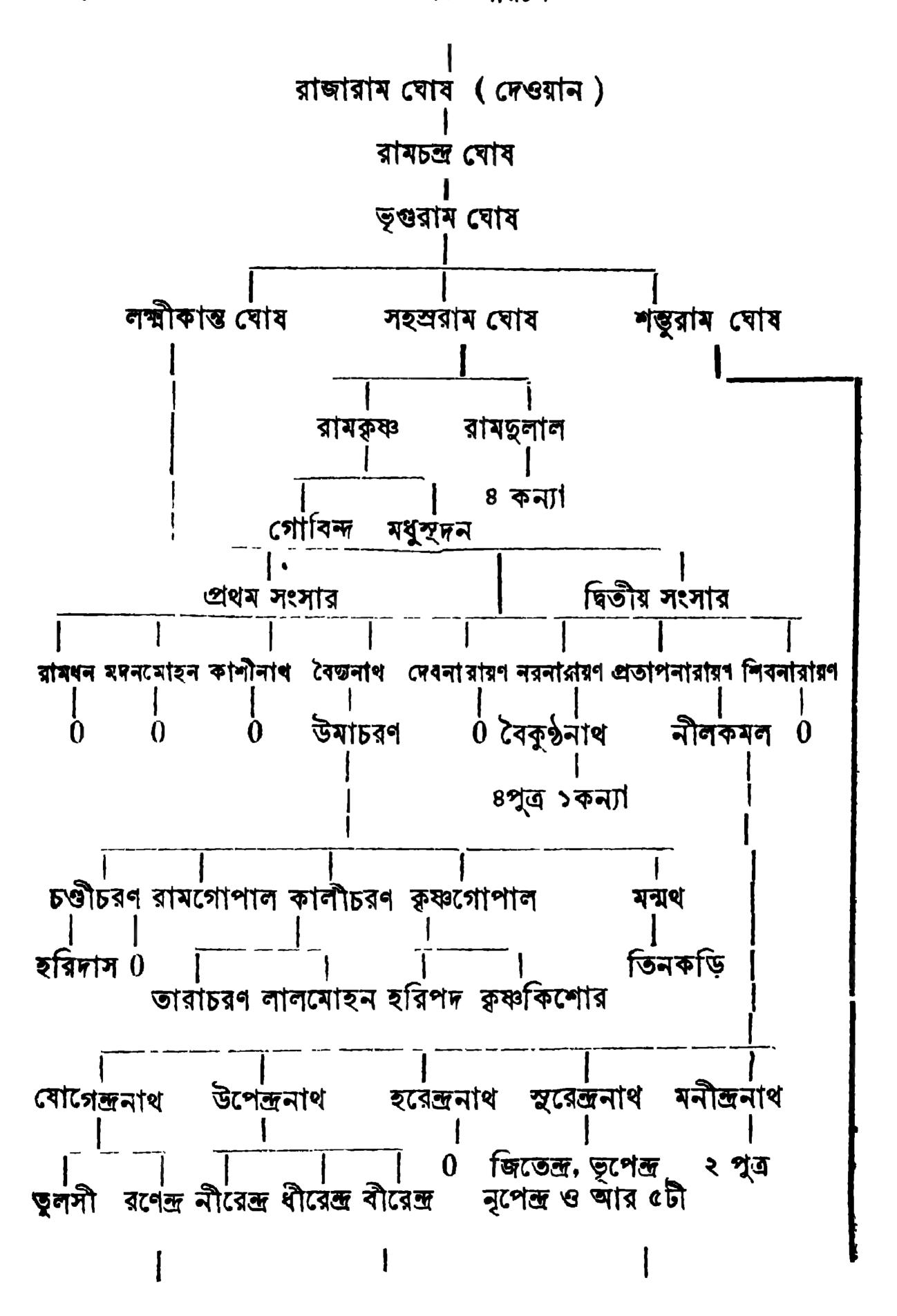



## 

শুর কৃষ্ণগোবিদ্দ গুপ্ত ঢাকা জেলার অন্তর্গত মহখেরীদী পরগণার ভাটপাড়া গ্রামে ইংরাজী ১৮৫১ সালের ২৮ শে ফেব্রুয়ারী তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম কালীনারায়ণ গুপ্ত। তিনি জমিদার এবং ঈশ্বর পরায়ণ ও ভক্ত পুরুষ ছিলেন। কৃষ্ণগোবিদ্দের মাতা অন্নদাস্থলরাও সর্কবিষয়ে স্বামীর অন্থগামিনী ছিলেন। যৌবনের প্রারম্ভে কালীনারায়ণ ব্রহ্মোপাসনায় অন্থরাগী হইয়া উঠেন এবং তাহার ফলে ব্রাহ্মধর্মে তাঁহার আহা হয়। ধর্মপ্রবণ পিতামাতাকে আশ্রুয় করিয়া তাঁহাদের পুত্রকন্তাগণের চরিত্র শৈশব হইতেই গঠিত হইয়াছিল এবং তাহাদের সকল প্রকার উন্নতি সম্ভব হইয়াছিল।

কালীনারায়ণ চারিপুত্র রাথিয়া মারা যান। জ্যেষ্ঠ স্থার রুষ্ণগোবিন্দ, দিতীয় পারীমোহন গুপ্ত, ইনি সিভিল সার্জন ছিলেন; তৃতীয় গঙ্গাগিন্দ গুপ্ত, ইনি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন এবং চতুর্থ বিনয় চন্দ্র গুপ্ত ইনি গ্রামে থাকিয়া বিষয় সম্পত্তি পরিদর্শন করিতেন।

কালীনারায়ণ যখন ভাটপাড়ায় অবস্থান করিতেন, সেই সময়ে তাঁহার পুত্র রুঞ্গোবিন্দ, প্যারীমোহন ও গঙ্গাগোবিন্দ ঢাকায় থাকিয়! পড়াঙনা করিতেন। ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক বঙ্গচক্র রায় মহাশয় তথন ঢাকা পোগোজ স্থলের শিক্ষক ছিলেন। তাঁহার সংসর্গে আসিয়া কালী নারায়ণের পত্রগণের হৃদয়ে ব্রাহ্মধর্মের ভাব প্রবেশ করিতে আরম্ভ করে। ১৮৬২ খুটান্দের শেষভাগে প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক সাধু অঘাের নাথ শুপ্ত ও বিজয় রুক্ষ গোস্থামী মহাশয়্বয় ঢাকায় উপস্থিত হন। তাঁহাদের মহত্তাব, স্বাধ্রাম্বয়াগ ও তাাগের দৃষ্টান্ত দেখিয়া অনেকেরই মন আক্রষ্ট

-হয়। সেই সময়ে ঢাকাতে কতিপয় উৎসাহী ব্যাক্তির চেষ্টায় সঙ্গত সভা নামক একটা সভা স্থাপিত হয়। কৃষ্ণগোবিন্দ ভ্রাভূগণ সহ এই "সঙ্গত সভা" য় যোগ দিতেন। ঢাকার আর্মানীটোলায় একটি ছাত্রাবাস ছিল; কৃষ্ণগোবিন্দ বঙ্গচন্দ্র রায় মহাশয়ের সহিত সেই ছাত্রা-বাসে অবস্থান করিতেন। এই ছাত্রাবাস যে বাড়ীতে অবস্থিত ছিল সেই বাড়ীর অপরাংশে ব্রজস্থলর মিত্র নামক জনৈক ভদ্রলোক ছিলেন; তিনি ব্রাহ্ম সমাজে কার্য্য করিতেন। স্থতরাং কৃষ্ণ গোবিন্দ ও তাঁহার ভ্রাভূগণ বাল্যকাল হইতেই ধর্ম্মের আবেষ্টনের মধ্যে—বিশেষ করিয়া ব্রাহ্ম ধর্ম্মের আবহাওয়ার ভিতরে মাসুষ হইয়াছিলেন।

১৮৬৬ সালের ১লা কেব্রুয়ারী বোল বংসর বয়সে ক্বঞ্গোবিন্দের
বিবাহ হয়। বিবাহ হিন্দু মতেই হইয়াছিল। সেই প্রমায়ে তাঁহার পত্নী
প্রসন্মতারার বয়স এগার বংসর মাত্র। বিবাহ যখন হয়, তথনও ক্বঞ্চগোবিন্দ সেই ছাত্রাবাসেই অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি বালিকাপত্নীর আগ্রহে "সঙ্গত-সভা"র বিবরণ প্রতি সপ্তাহে তাঁহাকে লিখিয়া
পাঠাইতেন। তাহাতে ক্বঞ্গোবিন্দের প্রতিদিনের জীবন-সংগ্রাম ও
জন্ম-পরাজয়ের ইতিহাস লিপিবদ্ধ থাকিত। স্বামী-প্রদত্ত এই সকল্
বিবরণ হইতে প্রসন্মতারার কোমল প্রাণে ধর্ম ভাব জাগ্রত হইত।

১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষাশেষি কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় বিভীয়বার ঢাকায়
গমন করেন। কেশবচন্দ্রের উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা প্রবণ করিয়া "সঙ্গতসভার" সদস্তগণ হিন্দুধর্মের প্রতি বিরাগ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন এবং
সংস্কারের নামে ব্রাহ্মধর্মের অনুরাগী হইয়া উঠিলেন। তাহারা বিশেষভাবে হিন্দুর সামাজিক আচার-ব্যবহার অমান্ত করিতে আরম্ভ করিলেন।
এই সময়ে জালালউদ্দীন মিঞা নামক জনৈক মুসলমান য়বক "সঙ্গতসভা"র সদস্ত হইয়াছিলেন এবং ব্রাহ্মধর্মের প্রতি তাঁহার মনে সবিশেষ
অনুরাগের সঞ্চারও হইয়াছিল। ক্বঞ্গগোবিন্দ যে ছাত্রাবাসে থাকিতেন,

জালালউদ্দীনও সেই ছাত্রাবাসে থাকিতেন, কিন্তু আহার করিতেন অগুত্র। একবার "সঙ্গত-সভা"র কোনও সভ্যের বিবাহ উপলক্ষে প্রীতি ভোজের আয়োজন হয় এবং উহাতে জালালউদ্দীনকেও নিমন্ত্রণ করা হয়। ভোজের সময় জালালের জন্ম স্বতন্ত্র ব্যবস্থা হয় নাই। বঙ্গচন্দ্র রায়, ভূবনমোহন সেন, কৃষ্ণগোবিন্দ, প্যারীমোহন, গঙ্গাগোবিন্দ, প্রসন্ন-কুমার রায় ( Dr. P. K. Roy )—ইহারা সকলে দল বাঁধিয়া জালাল-উদ্দীনের সহিত একত্র আহার করেন। ক্বফ্রগোবিন্দ এই ভোজ-ব্যাপারে অপরিসীম মানসিক বলের পরিচয় দিয়াছিলেন ৷ মনে তিনি যাহা বিশ্বাস করিতেন, কার্য্যে তিনি তাহাই দেখাইয়াছিলেন। এই মনোবল উত্তরকালে তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্যে পরিণত হইয়াছিল। মহেশ্বরদী পরগণাতে সে সময়ে প্রাচীন সামাজিক বিধি-ব্যবস্থার বন্ধন বড়ই দুঢ় ছিল। মুসলমানের সহিত একত্র পংক্তি ভোজ করা হইয়াছে বলিয়া তথায় কৃষ্ণগোবিন্দ প্রভৃতির বিরুদ্ধে উৎকট আন্দোলন আরম্ভ হইল। তাহার ফলে কৃষ্ণগোবিন্দ ও তাঁহার তুই ভ্রাতা একঘরে হইলেন। স্নেহ-পরায়ণ পিতা পুত্রগণের সহিত সামাজিক সম্পর্ক ছিন্ন করিতে পারিলেন না বলিয়া তাহার উপরও সামাজিক উৎপীড়ন হইয়াছিল; কিন্তু তিনি কিছুতেই দমিয়া যান নাই।

কৃষ্ণগোবিন্দ ময়মনসিংহ জেলা স্কুল হইতে এন্ট্রান্স ও ঢাকা কলেজ হইতে ফার্ট আটস পরীক্ষা দেন। তারপর তিনি ১৮৬৯ খ্রীষ্টান্দে ইংলগুগমন করেন। তথা হইতে সিভিল সার্ভিস ও ব্যারিষ্টারী উভয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি ১৮৭৩ খুষ্টান্দে স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। ১৮৭৩-খুষ্টান্দেই তিনি বঙ্গদেশে কর্মগ্রহণ করেন। ১৮৮৭ খ্রীষ্টান্দে তিনি রেভেনিউ বোর্ড বা রাজ্ম বিভাগের সেক্রেটারীর পদে উন্নীত হন। ১৮৯৩ খ্রীষ্টান্দে তিনি বাঙ্গালা দেশের আবগারী বিভাগের কমিশনার বা সর্ব্বেম্য কর্ত্তা নিযুক্ত হন। ১৯০১ খ্রীষ্টান্দে তিনি উড়িয়া বিভাগের স্থায়ী

ক্রমিশনার পদে অধিষ্ঠিত হন। তাঁহার পূর্বের আর কোন দেশীয় সিভিলিয়ানকে স্থায়ী কমিশনারের পদে নিযুক্ত করা হয় নাই। স্থগীয় রমেশচন্দ্র দত্তকে উড়িয়ার কমিশনার নিযুক্ত করা হইয়াছিল বটে, কিন্তু অস্থায়ীভাবে। এই পদে অধিষ্ঠিত থাকিবার সময়ে তিনি উড়িয়ার করদ রাজ্যসমূহের সহিত ভারত-গভর্ণমেণ্টের রাজনীতিক সম্বন্ধ নিয়ন্ত্রিত করি-তেন। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণগোবিন্দ রেভেনিউ বোর্ডের সদস্ত পদে নিয়োজিত হন। ইহার পূর্ব্বে আর কোন ভারতবাসীকে এই উচ্চ পদে নিযুক্ত করা হয় নাই। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে ভারতীয় আবগারী কমি-শনের সদস্ত পদে নিযুক্ত করা হয়। ১৯০৬ খুষ্টাব্দে তিনি মৎস্ত বিভাগের বিশেষ কার্য্যে নিয়োজিত ইন। মংস্ত সম্বন্ধে অমুসন্ধান করিবার জন্ত তাঁহাকে গভর্ণমেণ্ট ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপ ও আমেরিকায় পাঠাইয়া দেন। সেই সময়ে তদানীন্তন ভারত-সচিব লর্ড মর্লের সহিত স্থার ক্লফ্ট-গোবিন্দ গুপ্তের নানা বিষয়ে আলোচনা হয়। এই আলোচনার সময়ে লর্ড মর্লে তাঁহার বিতাবৃদ্ধি, প্রতিভা ও মনীষা দর্শনে বিস্মিত হন এবং তাঁহার সম্বন্ধে তাঁহার মনে উচ্চ ধারণার সঞ্চার হয়। অতঃপর তিনি শুর কৃষ্ণগোবিদকে তদীয় মন্ত্রণা-পরিষদের সদস্ত নিযুক্ত করেন। তাঁহার পূর্ব্বে আর কোনও ভারতবাসী এরপ উচ্চ পদে নিযুক্ত হন নাই।

শুর কৃষ্ণগোবিন্দ মংশু-সংরক্ষণ ও মংশ্রের চাষ সম্বন্ধে যে গবেষণা ও অমুসন্ধান করিয়াছিলেন, তাহার ফলে বাঙ্গালা সরকারের অধীনে একটী প্রাদেশিক মংশ্র-বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯১৫ খ্রীষ্টান্দের মার্চ্চ মাসে ভারত-সচিবের মন্ত্রণা-সভার কার্য্যকাল শেষ হইলে শুর রুঞ্গোবিন্দ অবসর গ্রহণ করেন। তিনি ভারতীয় সামরিক কমিটীর সদশু পদেও নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সেই কমিটীতে তিনি ভারতীয় সৈন্তের দ্বারা ভারত রক্ষার স্থব্যবস্থা করিতে বলিয়াছিলেন। শুর রুঞ্গগোবিন্দের গুণের ও যোগ্যতার পুরস্কার শ্বরূপ গভর্ণমেণ্ট ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে "সি-এস-আই" এবং ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে "কে-সি--এস-আই" উপাধি প্রদান করেন।

স্যার ক্বফগোবিন্দ গুপ্ত সাধারণের নিকট কে, জি, গুপ্ত নামেই সমধিক পরিচিত ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ছিলেন; তবে ধর্ম বিষয়ে তিনি উদার মতাবলমী ছিলেন বলিয়া প্রকাশ।

তাঁহার তিন পত্র ও পাঁচ কন্যা। জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম শ্রীযুত যতীন্দ্র-চন্দ্র গুপ্ত; মধ্যম পুত্রের নাম শ্রীযুত বীরেক্রচন্দ্র গুপ্ত এবং কনিষ্ঠ পুত্রের নাম শ্রীযুত শৈলেক্রচন্দ্র গুপ্ত।

শ্রীযুত ষতীক্রচক্র গুপ্ত ওরফে Mr. J. C. Gupta, Bar-at-Law, অক্সফোর্ডের গ্রাজুয়েট। ইনি পাঁচ বৎসরকাল কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টারী করিয়াছিলেন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ইনিকলিকাতা ছোট আদালতের রেজিষ্টার নিযুক্ত হন! তৎপরে তিনিছোট আদালতের স্থায়ী জজ হইয়াছিলেন। তিনি ছয়বার চীফ জজের পদে অস্থায়ীভাবে কর্ম করেন। তিনি মধ্যপ্রদেশের হোসস্থাবাদের ব্যারিষ্টার মিষ্টার মতিলাল গুপ্তের কন্তা এবং স্বর্গীয় বি, এল, গুপ্ত মহাশয়ের ভ্রাতু-স্ত্রীকে বিবাহ করিয়াছেন। তাঁহার হই প্ত ; জ্যেষ্ঠ—মণীক্র ও কনিষ্ঠ—ইক্র।

মধ্যম পুত্র শ্রীমুত্ত বীরেক্সচক্র গুপ্ত প্রথমে শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। তৎপরে তিনি কাশ্মীর রাজ্যে ইঞ্জিনিয়ারের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি ঢাকার স্যার আসামুল্লা ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল।

কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুত্ত শৈলেক্সচক্র গুপ্ত ভারত গভর্ণমেণ্টের ফাইন্সান্স বা-হিসাব-বিভাগের জনৈক উচ্চপদস্থ কর্মচারী।

সার ক্বঞ্চগোবিন্দের কন্তাগণ সকলেই পরিণীতা। প্রসিদ্ধ সিভিলিয়ান মিঃ আলবিয়ান রাজকুমার বন্যোপাধ্যায়, সিভিলিয়ান মিষ্টার বি, সি, সেন তাঁহার জামাতৃগণের মধ্যে অগুতর। অন্যাগ্ত কগ্রার স্বামীরা সকলেই ব্যারিষ্টার।

স্যর রক্ষগোবিন্দের ভ্রাতা সিভিল সার্জ্জন প্যারীমোহন গুপ্ত মহাশরের প্রের নাম—শ্রীযুত স্থাংগুমোহন গুপ্ত; ইনি পাটনা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার। প্যারীমোহন স্থগাঁর চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশরের জ্যেষ্ঠা ভগিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

স্যর কৃষ্ণগ্যেবিন্দ পরিণত বয়সে দেহ ত্যাগ করিলেও তাঁহার অভাবে বাঙ্গালা দেশ যে একজন চিস্তাশীল রাজনীতিকের সাহায্য ও স্থপরামর্শ হইতে বঞ্চিত হইল, একথা বলাই বাছল্য। মর্লি-মিণ্টো প্রবর্ত্তিত শাসন-সংস্কারের স্লে যে স্যর কৃষ্ণগোবিন্দের শক্তি নিয়োজিত হইয়াছিল, একথা সর্বজনবিদিত। তিনি প্রত্যক্ষভাবে দেশের কংগ্রেসাদি প্রতিচানের সহিত যোগদান না করিলেও বিশিষ্ট দর্শক হিসাবে তাঁহাকে কংগ্রেসমণ্ডপে উপস্থিত থাকিতে দেখা গিয়াছে। নীরবে তিনি দেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতির বিস্তারকল্পে প্রভৃত চেষ্টা করিয়াছিলেন।

# बोयुक नरभक्तनाथ मिन

প্লনার শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেন বি এল্ মহাশয় ১৯২৬—১৯২৯ সাল পর্যা স্ত প্লনার অন্মুলমান কেন্দ্র হইতে বন্ধীয় বাবস্থাপক সভার স্থরাজ্য দলভ্ক্ত সদস্য ছিলেন। তাঁহার পিতা ৺গঙ্গাচরণ সেন প্লনার উকিল ও অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট্ ছিলেন। ফরিদপুর জেলার খাদারপাড়া হইতে প্লনায় আসিয়া তিনি বাস করিতে থাকেন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের পর তিনি খুলনায় আসেন। তিনি প্রাচীন বৈত্যবংশ সন্তুত; এই বংশের ইতিহাস বাঙ্গালার রাজা সীতারাম রায়েরওঁ পূর্ব্ব হইতে পাওয়া যায়। রাজা সীতারাম রায় মধুস্থদনকে "কবিরাজ" উপাধি প্রদান করেন। তাঁহার পুত্র কবিরাজ অভিরাম কবীক্র রাজা সীতারাম রায়ের সভাপণ্ডিত ও চিকিৎসক ছিলেন। ইহাকেও রাজা "মহামহোপাধ্যায়" উপাধি দিয়াছিলেন। ইহাদের বংশের মধ্যে পণ্ডিত শঙ্কর কবিরাজ, ছর্গাদাস শিরোমণি, মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ ছারকানাথ সেন কবিরত্ব (মৃত্যু ১৯০৯ সালে) বৈত্যরত্ব কবিরাজ যোগেক্রনাথ সেন বিত্যাভ্রণ এম্ এ (মৃত্যু ১৯০১) আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য কবিরাজ জ্ঞানেক্রনাথ সেন কবিরত্ব বি-এ এবং পণ্ডিত শ্রীসত্যেক্তনাথ সেন বিত্যাবাগীশ এম্ এ।

নগেন্দ্রনাথ বাব্—চিরকালই একনিষ্ঠ স্বদেশী। তাঁহার চিত্তে অন্য সর্ব্যবিষয় অপেক্ষা স্বদেশী ভাবই অধিক প্রবল। ইনি সিদ্ধিপাশা ও বাকসার তম্ভবায়গণকে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে অর্থাৎ কংগ্রেসের প্রথমাবন্থা হইতে পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া আসিতেছেন। খুলনা জেলা স্কুলে যথন তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাঠ করিতেন, সেই সময় হইতেই তিনি স্বদেশী ধুতি পরিধান করিয়া আসিতেছেন। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা কংগ্রেসে তিনি স্বেচ্ছায় স্বেচ্ছাসেবক শ্রেণীভূক্ত হন এবং তাঁহার অধ্যসায়ের জন্য তিনি কংগ্রেস কর্ত্বপক্ষীয়গণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। শুরুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্বেষিকাচরণ মন্ত্র্মদার প্রমুথ নেভূগণ তাঁহার কার্য্যে প্রীত হন।

১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে নগেন্দ্রবাবু এণ্ট্রান্দ্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং বুজিপ্রাপ্ত হয়েন; বিশ্ববিভালয়ের মধ্যে তিনিই সেই সময় সর্বাকনিষ্ঠ পরীক্ষার্থী ছিলেন ; ১৮৯২ খৃঃ অব্দে তিনি বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার অল্প দিন পরে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়, কাজেই তিনি এম্ এ পড়া পরিত্যাগ করিয়া বি এল্ পড়িতে থাকেন এবং ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে বি এল্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। খুলনা বারে গিয়া তিনি ওকালতী আরম্ভ করেন এবং অল্প সময়ের মধ্যে খুলনার শ্রেষ্ঠ উকিল বলিয়া পরিগণিত হন। শীঘ্রই তিনি খুলনা বার এপোসিয়েসনের এবং জন সমিতির ( Peoples' association ) সম্পাদক পদে নির্বাচিত হন। তৎপর তিনি খুলনা জেলা মিউনিসিপ্যালটীর প্রথম নির্বাচিত ভাইস্ চেয়ারম্যান হন এবং কিছুদিন ভেয়ারম্যানের কার্য্য করেন। ইহাছাড়া তিনি খুলনা লোন কোম্পানী, খুলনা আর্য্য ধর্ম সভার সম্পাদকপদে নির্বাচিত হন। ইহা ব্যতীত আরও নানা প্রকার জনহিতকর অমুষ্ঠানের সহিত তিনি বিজড়িত হন। ১৯০০ সালের জানুয়ারী মাসে তিনি খুলনার একমাত্র নৃতন সাপ্তাহিক পত্র ''খুলনা''র সম্পাদক পদ গ্রহণ করেন এবং এই পত্রের সাহায্যে বঙ্গ ভঙ্গের বহু পূর্বেই লোকের কর্ণে "বন্দেমাতরম্" মন্ত্রদান করিতে থাকেন। তিনি যথন খুলনার সম্পাদকতা গ্রহণ করেন, তখন ঐ পত্রিকাথানির বয়স মাত্র এক সপ্তাহ হইয়াছিল। বুয়ার যুদ্ধের সময় এই "খুলনা" পত্র কিছু কালের জন্য দৈনিকে পরিণত করা হইয়াছিল। মফঃশ্বলে তথন ইহাই সর্ব্বপ্রথম দৈনিক পত্র। অনেকে হয় ত জানেন না যে নীলামী ইস্তাহার প্রকাশের বন্দোবন্ত নগেক্র বাবুই সর্ব্বপ্রথম করেন। এজন্য মফঃস্বলের সংবাদপত্র সম্পাদক মাত্রেরই তাঁহার নিকট ক্বতক্ত থাকা উচিত।

১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে লক্ষোয়ে স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সভাপতিত্বে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। সেই অধিবেশন হইতে আজ পর্যাস্ত কংগ্রেসের যত অধিবেশন হইয়াছে, তৎসমস্ত অধিবেশনেই নগেন্দ্রনাথ খুলনার প্রতিনিধিস্বরূপ যোগদান করিয়াছেন। কংগ্রেসের নির্দ্দেশামুসারে নগেন্দ্রনাথ ১৯২১ সালে ওকালতা স্থগিত রাখিয়া খুলনার ছভিক্ষ দমনে ও ১৯২২ সালে বাঙ্গালার ছভিক্ষ দমনে প্রবৃত্ত হন। সেই সময় তিনি সদাসর্কাদা এই ছভিক্ষ নিবারণে অতিবাহিত করিতেন। এই সময়ে তিনি বোশ্বাইয়ের বড় বড় কলওয়ালাগণকে ছভিক্ষ নিবারণ ফণ্ডে অর্থ সাহায্য করিতে প্রণোদিত করিয়াছিলেন।

তিনি খুলনা জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ছিলেন এবং আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করেন। এজন্য তাঁহাকে ৫৮ বংসর বয়সে এক বংসরের জন্য কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইয়াছিল। তিনি কোন প্রকারে আত্মপক্ষ সমর্থন করেন নাই, কিন্তু জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট একটি স্থয়ক্তিপূর্ণ জবাবন্দী দাখিল করেন, সেই জবানবন্দী এত স্থন্দর ও তেজোব্যঞ্জক হইয়াছিল যে, সারা দেশে তাহা লইয়া তুমুল আন্দোলন ও আলোচনা হইয়াছিল। ১৯৩২ সালে ৬ মাসের নিমিত্ত তিনি কারাবরণ করেন।

নগেন্দ্র বাব্র আত্মায় স্বজনেরাও অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করায় অশেষ নির্যাতন ভোগ করিয়াছেন। তাঁহার স্ত্রী প্রীমতী শৈবলিনী দেবী তাঁহার কারাবরণের পর একটা শোভাষাত্রা পরিচালনা করিয়াছিলেন। তাঁহার লাতা কবিরাজ প্রীয়ুত জ্ঞানেন্দ্রনাথ সেন বি এ, পণ্ডিত প্রীয়ুত সত্যেন্দ্রনাথ সেন এম্ এ, (এক্স্) এম্ এল্-এ এবং মিঃ জে এন্ সেন বিএ, এফ্ আর, ই এস্ (লণ্ডন) ও চারিটা পুত্র যথা প্রীমান্ দেবরঞ্জন সেন বিএ (সেক্রেটারী খুলনা কংগ্রেস কমিটি) প্রীমান্ শিবরঞ্জন সেন বিএ (সেক্রেটারী খুলনা কংগ্রেস কমিটি) প্রীমান্ শিবরঞ্জন সেন বিএ সকলেই স্বেচ্ছাসেবকদিগকে আশ্রয় ও স্থান দিবার অপরাধে অভিযুক্ত হন। তাঁহার লাতুপুত্র প্রীমান্ বিশ্বরঞ্জন সেন বিএ খুলনার খাদি সজ্বের প্রেতিষ্ঠাতা। তিনিও তিন মাসের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত ইইয়াছিলেন।

তাহার প্ত শ্রীমান্ স্থীরঞ্জন সেন ও ল্রাতৃপত্র শ্রীমান্ জনরঞ্জন সেন অসহযোগ আন্দোলনের একনিষ্ঠ কর্মী ও সেবক ছিলেন। তাঁহাদেরও জেল হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেজ্রনাথ সেন কবিরত্ব লাহোর, পাটনা এবং হরিদার থিবকুল আয়ুর্বেদ কলেজ সমূহের অধ্যক্ষতা করিয়াছেন। শ্রীযুত্ত সত্যেক্রনাথ সেন এম এল্ এ থাকা সময় ভারতীয় রাষ্ট্রীয় পরিষদে বর্ণাশ্রম স্বরাজ্য সক্ষের মুখপাঞ্জস্বরূপ হিন্দুধর্মকে স্কুপ্রতিষ্ঠিত করিবার অভিপ্রায়ে বিশেষ পরিশ্রম করিয়াছিলেন। বাংলার অর্থ নৈতিক মহালে শ্রীযুক্ত জিতেক্রনাথ সেনের বিশেষ নাম আছে। সংস্কৃত এবং আয়ুর্বেদ চর্চার নিমিত্ত এই বংশ সর্বব্র স্কুপরিচিত।

# छेला, উত্তরপাড়ার সদানন্দ মিত্রের বংশ

#### Extract from "উলা বা বীর নগর"

বীরনগর গ্রামের উত্তরপাড়ার সদানন্দ মিত্রের বংশ উলার অস্ততম প্রাচীন কায়স্থ বংশ। ইঁহারা দক্ষিণরাট়ী কুলীন কায়স্থ। ইঁহাদিগের বড়িষা সমাজ। বড়িষা সমাজের প্রতিষ্ঠাতা ধুঁইকুমার মিত্রের কোন বংশধর বড়িষা ত্যাগ করিয়া পরবর্তীকালে হুগলী জেলার কোরগরে বাস করেন এবং কোরগরের মিত্র সমাজভুক্ত বলিয়া বিদিত হন। এই বংশের ৯৬ শর্যায়ের সত্যবান মিত্রের পুত্র গঙ্গারাম উলানিবাসী লক্ষপ্রতিষ্ঠ গঙ্গাধর লোষ চৌধুরীর কন্তাকে বিবাহ করেন এবং কোরগর হুইতে উঠিয়া আসিয়া উলায় বাস করেন।

গঙ্গারাম মিত্রের পুত্র জয়ক্বঞ্চের প্রপৌত্র সদানন্দ মিত্র হইতে এই বংশের সৌভাগ্যোদয় হয়। সদানন্দ মিত্র রাজসরকারের সদর আমীনের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, এই জন্ম তাঁহার বংশকে উলার আমীন মিত্রবংশ বলা হইয়া থাকে। মহারাজা রুফচন্দ্র তাঁহার কার্যান্দক্ষতায় সস্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে অনেক মহত্তরাণ নিক্ষরভূমি দান করিয়াছিলেন। পরে ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট এই সকল মহত্তরাণের অধিকাংশ কাড়িয়া লইয়া অপরের সহিত বন্দোবস্ত করেন। সন্দানন্দ নিষ্ঠাবান, সচ্চরিত্র ও পরোপকারী লোক ছিলেন। সদানন্দের সময়ে এই বংশের হুর্গাপূজার দালান নির্শ্বিত হইয়াছিল এবং তিনি শিবলিঙ্গ ও রাধাক্রক্ষ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সদানন্দের প্রপৌত্র শিরোমণি মিত্র ধর্মপরায়ণ, দানশীল ও তেজস্বী পুরুষ ছিলেন। তাঁহার পুত্র রায়বাহাত্রর শ্রীযুক্ত অমুক্ল চক্র মিত্র বর্ত্তমানে এই বংশের তথা

উলা গ্রামের একজন স্থসস্তান। অমুকূল চক্র সন ১২৮১ সালে (১৮৭৪ খ্রাষ্টাব্দে) জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে এণ্ট্রাঙ্গ ও ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হইতে পাশ করিয়া বি. ই ডিগ্রী প্রাপ্ত হন। তৎপরে ইনি কিছুদিন পাবলিক ওয়ার্কস বিভাগে কর্ম্ম করিয়া ঐ কর্ম ত্যাগ করেন। অতঃপর ইনি মার্টিন কোম্পানীর অধীনে সহকারী ইঞ্জিনিয়ারের পদে নিযুক্ত হন এবং বিহার ও পাঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশে দক্ষতার সহিত স্বীয় কার্য্য সম্পাদন করেন। অবশেষে কলিকাতার ভিক্টোরিয়া স্মৃতি-সৌধ নির্ম্মাণের ভার মার্টিন কোম্পানীর উপর পড়িল, তথন অমুকূল চন্দ্র মার্টিন কোম্পানীর পক্ষ হইতে রেসিডেণ্ট ইঞ্জিনিয়াররূপে এই সৌধ নির্ম্মাণ কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতেন। এই কার্য্যদক্ষতার জন্ম তিনি ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে "রায় বাহাহুর" থেতাব প্রাপ্ত হন। আজিও ইহার বিশেষ কার্য্য কুশলতা আছে। অনুকূল চক্র ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ার সভার সভা, বীরনগর পল্লীমণ্ডলীর সভাপতি, বীরনগর মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনার এবং কলিকাতার পশুক্লেশ নিরারণী সভার সভ্য। অমুকুল চন্দ্র সচ্চরিত্র ও ধাষ্মিক ব্যক্তি।

## মিত্রবংশ, বড়িষা সমাঞ্চ মধ্যাংশ— দ্বিভীয় কুল

## বংশ-তালিকা







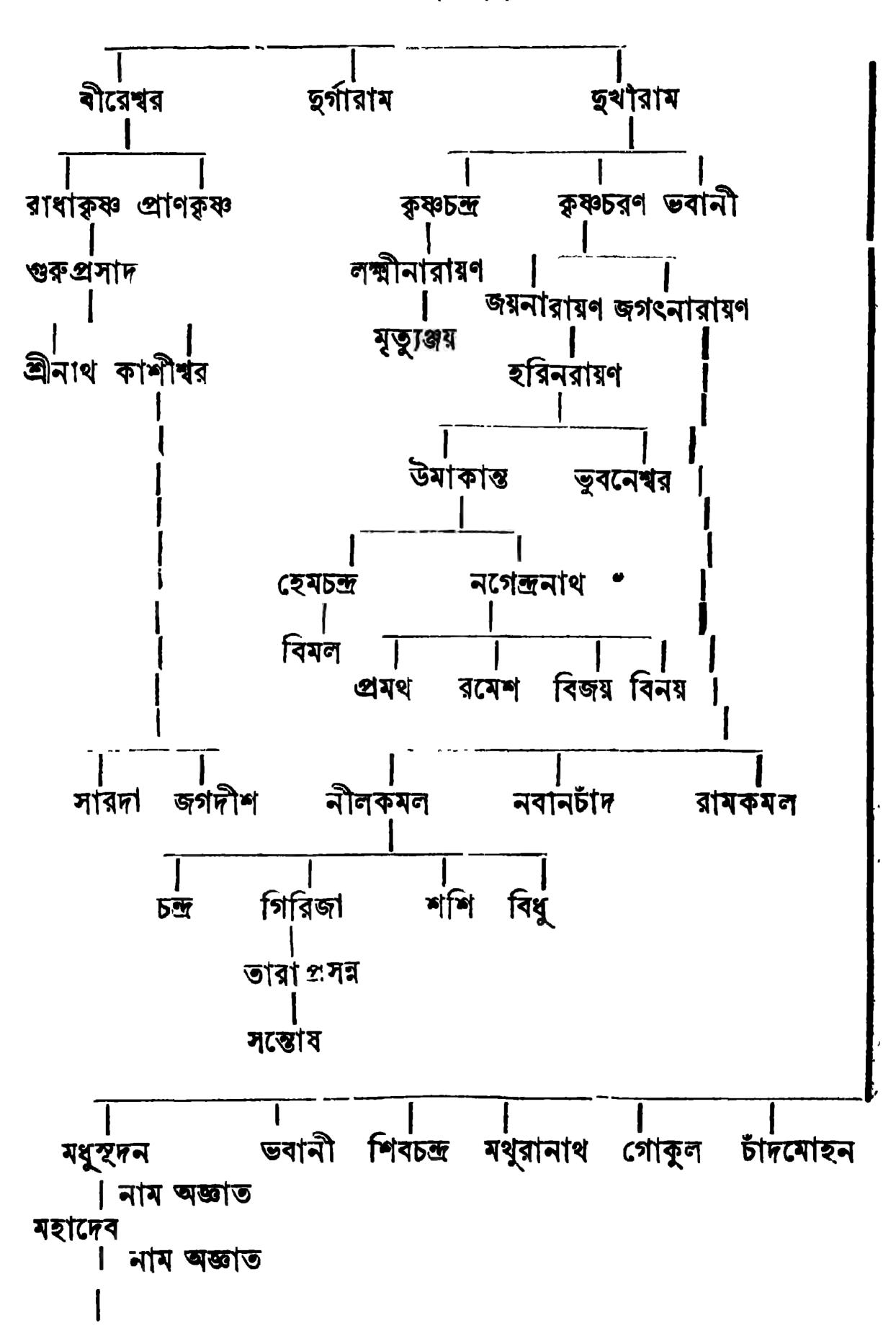

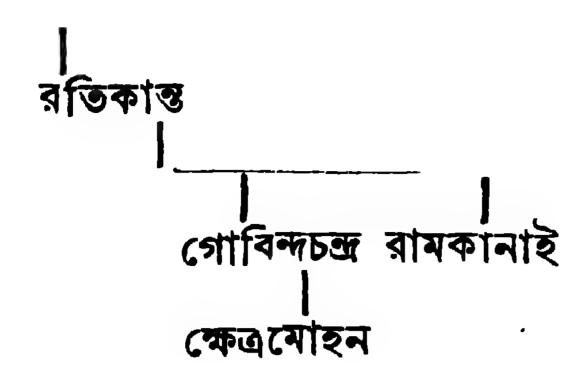

## शिक जावद्वत तिनिन थै।।

হাজি আবহুর রশিদ খাঁ যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেই বংশ পূর্ববঙ্গের প্রধান প্রধান সম্ভান্ত মুসলমান বংশের অন্ততম। পাঠান রাজত্বের শেষ ভাগে বাঙ্গালায় এই বংশের অভ্যুদয় হয়। এই বংশ অভীব প্রাচীন বংশ। এই বংশের পূর্ব্বপুরুষগণ বাঙ্গালার পাঠান রাজবংশের সহিত সম্পর্কিত ছিলেন; তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই বংশ-পরম্পরায় পাঠান রাজাদের রাজর্মচারীদিগের মধ্যে উচ্চপদ লাভ করিয়াছিলেন। পাঠান রাজত্বের পতনের পর এই বংশের অন্ততম পূর্ব্বপুরুষ আফজল থা পূর্ববঙ্গের ঢাকা জিলার মাণিকগঞ্জ সাব ডিভিসনের এলাকায় ঢাকিজোড়া গ্রামে বাসস্থান স্থাপন করেন। তিনি নিজ প্রতিভাবলে এই গ্রাম ও তাহার পার্ম্ববর্ত্তী গ্রামসমূহ দখল করিয়া তথায় প্রভূত্ব স্থাপন করেন। এক সময়ে তাঁহার পুত্র মোরাদ থার সহিত বার ভুইঞার অন্ততম ইতিহাস প্রসিদ্ধ চাঁদ রায়ের সংঘর্ষ উপস্থিত হয় এবং সেই যুদ্ধে তিনি বন্দী হন! তিনি অতি স্থপুরুষ ছিলেন। প্রবাদ আছে যে, চাঁদ রায়ের কন্তা তাঁহার আক্বতিগত দৌন্দর্য্য-দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে কারাগার হইতে পলায়নে সাহায্য করিয়াছিলেন। তিনি পূর্ব্ব অধিকার লাভ করিয়া পুনরায় চাঁদ রায়ের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া-ছিলেন, কিন্তু কেহ কাহাকেও পরাস্ত করিতে পারেন নাই।

মোরাদ থার মৃত্র পর তাঁহার পত্র রেজা থাঁর সহিত ঘটনাচক্রে
অক্ততম পাঠান সন্দার হায়াত থাঁর সংঘর্ষ উপস্থিত হন। কিন্তু প্রবল পাঠান সৈন্তের প্রতিদ্বন্দিতা করা রেজা থাঁর পক্ষে হঃসাধ্য হইল এবং সেই যুদ্ধে তিনি পরাজিত হইলেন। সন্দার হায়াত থাঁ তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি লুঠন ও আত্মগাৎ করেন এবং বাসগৃহ অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত করিয়া দেন।
তিনি অনভোপায় ইইয়া ঢাকিজোড়া ইইতে পলায়ন করিয়া সপরিবারে
নবাবগঞ্জের নিকটবর্ত্ত্তী উরীরচড় নামক স্থানে বন পরিষ্কার করিয়া নিজ
বাসস্থান স্থাপন করেন। এই স্থান তথন ঢাকার স্থবাদারের অধীন
ছিল। স্থবাদারের পক্ষীয় কর্ম্মচারীগণ কর আদায় করিতে আসিলে
তিনি কর দিতে অস্বীকৃত হয়েন। কলে তাঁহার সহিত ঢাকার স্থবাদারের সংঘর্ষ উপস্থিত হইল বটে, কিন্তু তাঁহার জীবিত কাল পর্যান্ত তিনি
পরধীনতা স্বীকার করেন নাই কিংবা স্থবাদারও তাঁহার নিকট হইতে
কর আদায় করিতে সমর্থ হয়েন নাই।

তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র পাতলা খাঁ কিছুদিন আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, কিন্তু অবশেষে তিনি মোগল সৈন্ত্যের হস্তে পরাভূত ও বন্দী হয়েন এবং স্থবাদারের আদেশে হস্তিপদতলে দলিত হইয়া নিহত হয়েন।

তাঁহার পুত্র তালে মহম্মদ খাঁ তাঁহার পিতৃহস্তার এই পৈশাচিক আচরণের প্রতিকারার্থ ঢাকার স্থবাদারের বিরুদ্ধে দিল্লীতে মোগল সমাট আওরঙ্গজেব বাদশাহের নিকট অভিযোগ উপস্থিত করেন। আওরঙ্গজেব তাঁহার অভিযোগের তদস্ত করিয়া তাঁহার পিতার হত্যার জন্ম বিশেষ হংথ প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং সেই নৃশংস কার্য্যের কথঞিৎ প্রতিকারার্থ মহম্মদ খাঁকে তাঁহার বাসগ্রাম নিম্বর প্রদান করেন। তিনি জীবিত কাল পর্যান্ত এই নিম্বর উপভোগ করিয়া-ছিলেন।

ব্রিটিশ রাজত্বের প্রারম্ভে তাঁহার পুত্র মাদারী খাঁ জ্ঞাতিদের ষড়যন্ত্রে এই নিক্ষর হইতে বঞ্চিত এবং অতিশয় নিঃস্ব অবস্থায় পতিত হন।

তাঁহার পুত্র সাবের খাঁ স্বীয় প্রতিভাবলে ব্রিটিশের অধীনে

লবণ ও পুলিশ বিভাগে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া প্রচুর অর্থ ও সম্পত্তি অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ থানার অন্তর্গত স্বীয় পৈত্রিক বাটীর নিকটবর্ত্তী মাঠ ডোবা মাটী দিয়া ভরাট করিয়া এক গ্রাম স্থাপন করেন এবং জ্যেষ্ঠ পুত্র আবহুল আজীজ খাঁর নামান্স্সারে এই গ্রামের নাম আজীজপুর রাথেন। তিনি গভর্ণমেণ্টের অধীনে বহুদিন চাকুরী করিয়া সমাজে বিশেষ প্রতিপত্তি অর্জন করেন। তিনি নোয়াখালী সহরের মধ্যে বৃহৎ অট্টালিকা নির্মাণ করিয়াছেন এবং এই জেলায় বহু ভূসম্পত্তি করিয়া গিয়াছেন। তিনি ধর্ম্মপরায়ণ, কার্য্যদক্ষ, দানশীল ও চরিত্রবান লোক ছিলেন। কথিত আছে, দেশে ছভিক্ষ কিংবা অজনা হইলে তিনি দরিদ্র প্রজাবর্গের নিকট হইতে থাজনা আদায় করিতেন না, পরস্তু তিনি নিজ অর্থব্যয়ে তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের স্থবন্দো-বস্থ করিয়া দিতেন। তিনি একজন বিগোৎসাহী পুরুষ ছিলেন। স্বীয় নামানুসারে ''সাবেরিয়া মাদ্রাসা" নামে একটা মাদ্রাসা বহু অর্থবায়ে প্রায় একশত বৎসর পূর্বের স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। এই মাদ্রাসাই নোয়াখালি জেলার প্রথম মাদ্রাসা এবং এই মাদ্রাসায় পূর্ববঙ্গের অনেক দরিদ্র মুসলমান শিক্ষালাভ করণান্তর অর্থোপার্জন দ্বারা দরিদ্রতা নিবন্ধন তুঃখ-কষ্টের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া স্থথে সংসার যাত্রা নির্বাহ করিয়াছেন। এই মাদ্রাসা অগু পর্যাস্ত বিগুমান থাকিয়া সাবের খার কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। তিনি যোগ্য ব্যক্তিগণকে বহু অর্থ ও ভূসম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পুত্র আবহুল আজীজ খাঁ। নোয়াথালী ও ঢাকা ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের ও লোকাল বোর্ডের সভ্য ও অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্যে বিশেষ ক্বতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন! তাঁহারই প্রবল আন্দোলনের ফলে গভর্ণমেণ্ট মুসলমান সমাজে কাবিনের দেয় ষ্ট্যাম্প তুলিয়া দিতে বাধ্য হন।

## হাজী আবহুর রশিদ থাঁ

আবহুল আজীজ খাঁর পুত্র আবহুর রশীদ খাঁ ঢাকা জেলায় তাঁহার পৈতৃক বাসভবনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯০১ সালে নোয়াখালি জেলা স্থল হইতে এণ্ট্রাক্ষ পরীক্ষায় বিশেষ ক্বতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া গভর্ণমেণ্টের জুনিয়র বৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন। পরে ঢাকা জেলায় গভর্থেণ্ট কলেজে ভর্ত্তি হইয়া এফ-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সিনিয়র স্কলারসিপ প্রাপ্ত হন। তৎপরে বি-এ ক্লাদে অধ্যয়ন সময় হঠাৎ তাঁহার পিতার আকস্মিক মৃত্যুতে তাঁহার উপর সাংসারিক কার্য্যাদি পরিচালনের ভার গ্রস্ত হওয়ায় তিনি আর বিগ্রা অর্জনের পথে অগ্রসর হইতে পারেন নাই। ১৯০৬ সালে তিনি নোয়াখালী জেলার লোকাল বোর্ডের মেম্বর নিযুক্ত হন। ১৯০৭ সালে তিনি এই জিলার মিউনিসিপালিটির কমিশনার নিযুক্ত হন এবং এই সনের শেব ভাগে মিউনিসিপালিটির ভাইদ্-চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয়েন। ১৯০৮ সালে তিনি আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ওকালতী ব্যবসা আরম্ভ করিয়া অন্নদিনের মধ্যেই এই ব্যবসায়ে বিশেষ স্থথ্যাতি অর্জন করেন। এই সনেই তিনি ডিষ্টি-ক্ট বোর্ডের মেম্বর এবং পরে উহার ভাইস্-চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। অবশেষে অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হন। ১৯১৮ সনে তিনি Special Tribunal দারা বিচারকার্য্যে কমিশনার নিযুক্ত-হন এবং এই সনেই তিনি গভর্ণমেণ্ট হইতে "থান সাহেব" উপাধিতে ভূষিত হন। শৈশব হইতেই তাঁহার ধর্মের দিকে বিশেষ আস্তি আছে। এত সুখ-ঐশ্বর্য্যের মধ্যে থাকিয়াও তিনি মকা গমনের আপৈশব প্রবল ইচ্ছা পরিত্যাগ করেন নাই। ১৯১৯ সালে তিনি হজ যাত্রী হইয়া মক্কা গমন করেন। তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পর হইতেই তাহার মনের গতি বিভিন্ন দিকে চালিত হয়। বৈদেশিক শাসন-

প্রভাবে দেশের লোকের ত্রবস্থার কথা তাঁহার মনকে বিচলিত করে।
তিনি ভারতবাসীর স্থায্য অধিকার-লাভের জন্ম অসহযোগ আন্দোলনের
প্রধান অঙ্গস্বরূপ থিলাফং আন্দোলনে যোগদান করেন এবং ১৯২০ সনে
তিনি গভর্ণমেন্টের সহিত সকল সংশ্রব ত্যাগ এবং "থান সাহেব"
উপাধিও প্রত্যাহার করেন।

এই সময় হইতেই দেশবন্ধুর সহিত তাঁহার আন্তরিক বন্ধুত্ব জন্মে। অসহযোগ আন্দোলনে তিনি দেশবন্ধুর দক্ষিণহস্তরূপে কার্য্যাদি পরিচালনা করিতে থাকেন। ১৯২০ সনে কলিকাতা টাউনহলে যে থিলাফৎ Conferenceএর অধিবেশন হয়, তাহাতে তিনি সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ১৯২১ সনের ডিসেম্বর মাসের ১০ তারিখ ১০৮ ধারা অনুসারে রাজনৈতিক আন্দোলন হইতে বিরত থাকার জন্ম গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক জামিন মুচলেখা দেওয়ার জন্ম আদিষ্ট হইলে তিনি ভাহাতে অস্বীকৃত হইয়া হাসিমুথে এক বৎসরের জন্ম কারাবাস বরণ করেন। ১৯২০ সালে তিনি স্বরাজ্য দলের নির্দিষ্ট নীতি সম্পূর্ণ অমুমোদন করিয়া স্বরাজ্যদলে যোগদান করেন এবং নোয়াখালি হইতে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার মেম্বর নির্বাচিত হন। দেশবন্ধু তাঁহার আদর্শ ও আন্তরিকতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে স্বরাজ্য দলের Secretary নিযুক্ত করেন। ১৯২৫ সালে দেশবন্ধ তাঁহাকে কলিকাতাবাসী করদাতাগণের হিতসাধনে প্রকৃত উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিয়া কলিকাতা করপোরেশনের Second Deputy Executive Officerএর পদে অধিষ্টিত করিতে বিশেষ সাহায্য করেন। এই দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য তিনি এত বিচক্ষণতার সহিত পরিচালন করিয়াছেন যে, বর্ত্তমান কালে তিনি Ist Deputy Executive Officerএর পদে উন্নীত হইয়াছেন। তাঁহার তিনটি পুত্র এবং পাঁচটি কন্তা। প্রথমা কন্তা রাজিয়া থাতুনের পরিণয় কুমিলার স্থনামখ্যাত জমীদার ও কংগ্রেস

নেতা আশরাফউদ্দিন আহমদ চৌধুরী বি-এল এর সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল। রাজিয়া খাতুন একজন ভাল কবি ও স্থলেখিকা ছিলেন। কিন্তু তিনি অকালে মাত্র ২৮ বংসর বয়সে চারিটী সন্তান বর্ত্তমান রাখিয়া ১৯৩৪ সনের নভেম্বর মাসে পরলোক গমন করিয়াছেন।

প্রথম পুত্র আজিজর রশিদখাঁ নোয়াথালীর সম্পত্তি রক্ষণা-বেক্ষণ করিতেছেন। দ্বিতীয় পুত্র থলিলর রশিদ থাঁ এলাহাবাদ এগ্রিকাল-চারাল কলেজে অধ্যয়ন করিতেছেন। তৃতীয় পুত্র ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়াছেন।

## वर्ग তालिका।

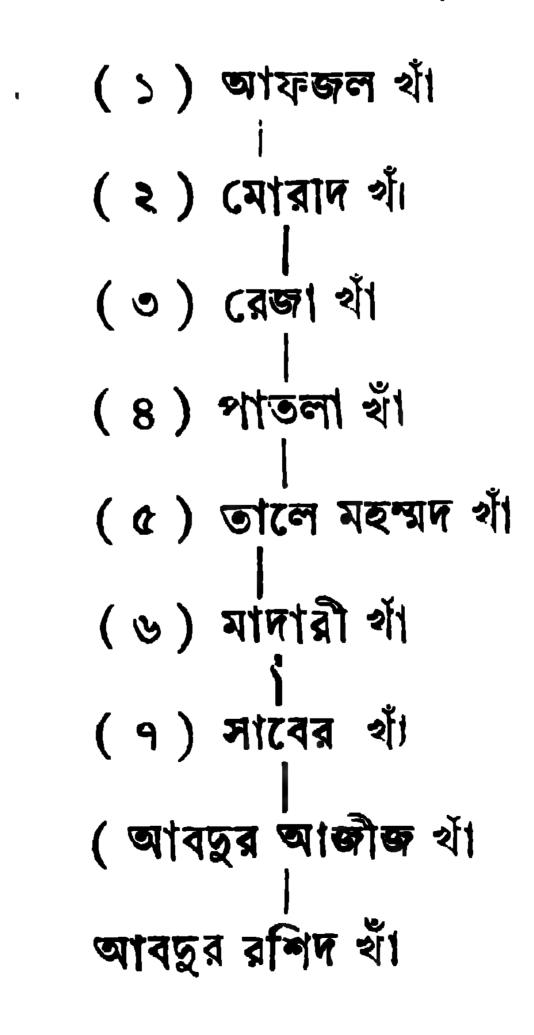

### माख्यतात ताय को भूती वर्ण।

খুলনা জেলার অন্তর্গত সাতক্ষীরা মহকুমার অধীন কপোতাক নদের তারে মাগুরা গ্রাম এক সময়ে বিশেষ সমৃদ্ধ ছিল। এই গ্রামের রায় চৌধুরী বংশ তথন বিশেষ প্রতিপত্তিশালী ছিল। এই রায় চৌধুরী বংশের আদি পুরুষ চক্রবর সিংক মহারাজ মানসিংহকে ১৫৯২ খ্রীষ্টান্দে মহারাজা প্রতাপাদিত্যকে গৃত করিতে বিশেষ সাহায্য করায় মহারাজ মানসিংহ তাহাকে প্রকার স্বরূপ "থাঁ" উপাধি ও "তালা থাজরা" পরগণা জায়গীর প্রদান করেন। তাহার বংশাবতংশ চত্তুর্জ থাঁ আদিম বাসস্থান মহানাদ পরিত্যাগপুর্বাক চাঁপাঘাটে আসিয়া বাস করেন। তথায় তাহার অধস্তন চারি পুরুষ বাস করিয়াছিলেন।

চক্রবরের প্রপৌত্রগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ বংশী বদন, মধ্যম অনস্তরাম ও কনিষ্ঠ গঙ্গারাম। গঙ্গারামের পূত্রদ্বরের মধ্যে মহেক্র দেব জ্যেষ্ঠ এবং কনিষ্ঠ গোবিন্দ বা গোবিন্দ দেব। গঙ্গারাম অত্যল্লকাল টাপাঘাটে বাস করিয়া পূত্রগণ সহ মাপ্তরায় আসিয়া বসবাস করেন। গঙ্গারাম পরলোক গমন করিলে মহেক্র দেব ও রামগোবিন্দ বা গোবিন্দ দেব গঙ্গারামের বিশাল জমিদারীর উত্তরাধিকারী হন এবং নবাব আলিবন্দী তাহাদিগকে বংশাস্কুর্লমক "রায় চৌধুরী" উপাধি প্রদান করেন; তদবধি সিংহ উপাধির পরিবর্ত্তে 'রায় চৌধুরী" উপাধি ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। মহেক্র দেবের অধস্তন ৬ৡ পুরুষ—বদন চক্র ও রামলাল। তাহার কোন সন্তানাদি ছিল না। সেইজ্ম তিনি রামগোবিন্দের ৬ৡ পুত্র রাম রামকে দত্তক গ্রহণ করেন। ইহারা ছই সহোদরে চাচড়ার রাজা মনোহর রায়ের নিকট জমিদারী বিক্রম্ব করেন। বাম

গোবিন্দের ছয় পুত্র—(১) রমাকাস্ত (২) রাজবল্লভ (৩) প্রাণবল্লভ (৪) রামক্রম্ব (৫) যাদবেন্দ্ ও (৬) রামরাম। বর্ত্তমানে তাঁহাদের বংশাবলী মাগুরা গ্রামে ও যশোহরের অন্তঃপাতী পাঁজিয়া গ্রামে বাস করিতেছেন।

রাজ বল্লভের তৃতীয় পুত্র রামশহ্বর, তাঁহারই মধ্যম ও কনিষ্ঠ পৌত্র লক্ষী নারায়ণ ও জয় নারায়ণ; লক্ষী নারায়ণের দিতীয় পৌত্র স্বরায় পরেশনাথ। পরেশনাথের পুত্র স্বরেন্দ্রনাথ। রামক্বঞ্চের জােচ্চ পুত্র রাম বল্লভ, রাম বল্লভের পৌত্র বৈজনাথ, তাঁহারই গুরুসে ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ অভয় চরণ জয় গ্রহণ করেন। তিনি নদীয়ার কালেক্টরের সেরেস্তদার বা দেওয়ান ছিলেন। তিনি নিরয়, অভাকগ্রস্তদিগকে অকাতরে অয়বস্ত্র দান করিতেন। দেবর্ষিত্লা অভয় চয়ণের কনিয় চল্লকাস্তা। চল্লকাস্তের সহিত সাভক্ষীয়ার জমিদার প্রাণনাথ চৌধুরীর বিশেষ বন্ধত্ব ছিল। ধর্মাত্মা অভয়চরণের মধ্যম সহোদর দীননাথ। তাহারই গুরুসে হরিপ্রসয় জয়গ্রহণ করেন। হরিপ্রসয় মহারাজ হর্লচিরণ লাহার ষ্টেটে দীর্ঘকাল স্ব্যাতির সহিত আমমোজারী করিয়া মহারাজের প্রিয়পাত্র ছইয়াছিলেন। চেৎলা মায়েরপুরে তাহার বাটীছিল। পরে সবজী বাগানে উঠিয়া আসেন। তিনি ২৪ প্রগণার প্রথম সরকারী উকীল ৬ স্বরূপচল্ল ঘোষের কন্তা বিবাহ করেন।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার শ্রমিক সদস্ত, শ্রীযুক্ত ক্ষণ্ডল বাং চৌধুরী মহাশয় এই হরিপ্রসন্নেরই কতী পুত্র। নিম্নে ক্ষণ্ডলের পরিচয় প্রদত্ত হইল।

#### বঙ্গের শ্রমিক নেতা

# बोयुक कृष्ण जाय किथुती

বাঙ্গালার শ্রমিক দলের জননায়ক শ্রীয়ক্ত কৃষণ্টন্দ্র রায় চৌধুবী মহাশয় ১৯০২ সালে কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে শিক্ষা লাভ করিয়া ইউরোপ যান, ইনি মিঃ গুরুসদয় দত্তের সহপাঠী ছিলেন, পরে একসঙ্গে ইউরোপে যান এবং ১৯০৪-১৯০৬ সাল পর্যান্ত ম্যাঞ্চোর ওয়েন্স্ কলেজে ইঞ্জিনিয়ারীং শিক্ষা লাভ করেন। তিনি এক বংসরকাল ম্যাঞ্চোর বিশ্ববিভালয় সংযুক্ত আবহাওয়া মন্দিরে Meteorologistএব কার্যা করেন। অতঃপর ম্যাঞ্চোরের মেসাস হাত্স রেণল্ড লিমিটেড কোম্পানীতে ইঞ্জিনীয়ারিংএর শিক্ষান্তিসী করিবার সময় ট্রেড ইউনিয়ান সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভের জন্ম ম্যাঞ্চোরের ইঙ্গিনীয়ার শ্রমিক সমিজিব मनश्र रुन। गारिक होति हिन मर्क श्रथम "गारिक होत हे श्रियान এमा সিয়েসন" প্রতিষ্ঠা করেন এবং উহার প্রথম সম্পাদক হন। ইহাবই প্রচেষ্টায় বর্দ্ধানের মহারাজা (যিনি তাঁহার সেক্রেটারী পশুপতি চট্টোপাধ্যায়ের সমভিব্যাহারে বিলাভ গিয়াছিলেন) ম্যাঞ্চোবের Corporationএর Mayor কর্ত্তক অভার্থিত হন। পরে ১৯০৫ সালে পরলোকগত মিঃ গোথেল বিশেষ রাজনৈতিক কার্য্যে ইংলওে যাইলে ইনি তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারী স্বরূপে লাঙ্কাসায়ারে তাঁহার সহিত ভ্রমণ করেন এবং ভারতীয় কংগ্রেস বাাপাবেৰ আলোচনা করেন। ১৯০৬ সালে ক্লফবাবু কলিকাতায় তাসেন, এবার (বারাকপুর) মণিরামপুরে বাস করেন ও সুরেন্দ্রনাথের সহিত ঘনিষ্ঠতা হয়। ১৯০৭ সালে ইংলওের শ্রমিক নেতা ও পার্লামেণ্টের শ্রমিক সদস্য মিঃ কেয়ার হাডি ভারত্তর্যে আসিলে ইনি তাঁহার

প্রাইভেট সেক্রেটারীর কার্য্য করেন। মিঃ কেয়ার হাডি তাহার India নামক পুস্তকে কৃষ্ণবাবুর কার্য্যের বিশেষ স্থখ্যাতি করিয়াছেন . ১৯০৮ সালে রুঞ্বাবু পুনরায় ইংলওে গমন করেন। এবার লওন ডকে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান নাবিক সজ্বের প্রতিষ্ঠাতা ও সহকারী সম্পাদক হন। এই সমিতির সম্পাদক ছিলেন—ডাঃ জন পোলেন সি আই ই ৷ ১৯০৮— ১৯১০ সালে তিনি লণ্ডনে রিজেণ্টস্ পার্কে "ওরিয়েণ্ট" লজ নামে বাড়ী লিজ লইয়া থাকেন—ঐ সময় অনেক ভারতীয় ছাত্র তাঁহার সাহায্য পায়! তিনি মিডিল টেম্পেলে ব্যারিষ্টারী অধ্যয়ন করেন, সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রে মৎস্য ধরিবার ব্যবসা শিক্ষা করিবার জন্য গ্রিম্সবি এবং এবার্ডিন যাতায়াত করেন। সেই সময় স্থরেক্রনাথ ব্যানাজ্জীর সহিত লওনে পুনরায় ঘনিষ্ঠতা হয়। ১৯১১ সালে তিনি কলিকাতায় প্রত্যাগমন কবেন এবং পুরীতে চিন্ধা লেকে মৎস্যের ব্যবসা করেন; তথনকাব লাটসাহেব সার এণ্ডুফেজার তাঁহাকে উৎসাহ দেন: তথনকার Industrial কমিশনে মৎসোর ব্যবসা সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেন; প্রে ৩ বৎসর তিনি ম্যাক্লাউড কোম্পানীর ইঞ্জিনীয়ারীং বিভাগে বিক্রেতার কাজ করেন।

১৯১৯ সালে কৃষ্ণবাবু "কশ্বচারী সমিতি" প্রতিষ্ঠা করেন এবং প্রতিষ্ঠা অবধি ১৯২০ সাল পর্যস্ত উহার সভাপতি ছিলেন। উক্ত সমিতির ৫ হাজারেরও উপর সভা ছিল। ইনি শ্রমিক দলের প্রথম দেশীয় মুখপত্র "কশ্বীর" প্রতিষ্ঠাতা ও সহযোগী সম্পাদক ছিলেন। এই সময়ে শ্রমিক সদস্য কর্ণেল ওয়েজ-উড ভারতে আসেন এবং কৃষ্ণবাবুর সহিত শ্রমিকদের গৃহে যাতায়াত করেন; কলিকাভা কর্মচারী সমিতি তাঁহার সমাদর করেন ও ওয়েজউড সাহেব সমিতির অভ্যর্থনা মিটিংএ কৃষ্ণবাবুর বিশেষ প্রশংসা করেন। ইনি হাওড়া রেলকুলি সমিতি, কাকিনাড়া পাটকলের শ্রমিক সমিতি, বাংলার কাগজের কলের

কর্মচারী সমিতি, রাণীগঞ্জ কয়লা কাটা শ্রমিক সমিতির সভাপতি ছিলেন এবং বেঙ্গল সেণ্ট্রাল শ্রমিক ফেডারেশনের সহকারী সভাপতি ছিলেন।

কর্ণেল ওয়েজউডের প্রশংসাপত্রে এবং মহারাজাধিরাজ বর্দ্দানের চেষ্টায় ১৯২১ পৃষ্টান্দে ইনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় শ্রমিকগণের প্রতিনিধি-রূপে সদস্য মনোনীত হন! ১৯২১ খ্রীষ্টান্দে মার্চ্চ মার্দের অধিবেশনে তিনি "শ্রমিকদের চাঞ্চলা বা ধর্মঘট" করিয়া কাজকর্ম বন্ধের প্রতিষেধক প্রস্তাব করেন। বাঙ্গালার শাসন-পরিষদের তদানীস্তন অর্থ সচিব স্থার জন কার যিনি পরে আসামের লাট হইয়াছিলেন, উক্ত প্রস্তাবের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং বলেন আলোচ্য অধিবেশনে প্ররূপ মূল্যবান প্রস্তাব দিতীয়টী হয় নাই। এই প্রস্তাবের ফলে রুফ্চ বাবু, স্থার আলেক্জাণ্ডার মরে ও আরও কয়েকজন শ্রেষ্ঠ ব্যবসায়ীকে লুইয়া একটা কমিটী গঠন করা হয় এবং সেই কমিটীর রিপোর্টান্ম্যারে Bengal Conciliation Board গঠিত হয়। অতঃপর ভারত সচিব মিঃ রায় চৌধুরীকে জেনেভাব International Labour Court of Justiceএ এসেসর মনোনীত করেন। সেই সঙ্গে স্থার আর্ণেষ্ঠ লো কে, সি, এস, আই ও স্থার হিউ বার্ণদ্ কে, সি, এস, আই ও সনোনীত হইয়াছিলেন।

১৯২১ হইতে ১৯২৩ খৃষ্টান্দ পর্যান্ত নিম্নলিখিত ধর্মঘট হয়, সেই ধর্মঘট মীমাংসার জন্ত কৃষ্ণ বাবু বিশেষভাবে চেষ্টা করেন। (১)হাওড়া আমতা- সিয়াখালা লাইট রেলওয়ের কন্মচারীদের ধর্মঘট—স্থার ক্যাছেল রোডস্ মীমাংসা বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন। (২) ১৯২১ খৃষ্টান্দে ঝাঝাও আসানসোল ষ্টেশনের লোকোমোটিভ কন্মচারীদের ধর্মঘট। (৩) টটাগড় কাগছের কলের মিল কন্মচারীগণের (কাকিনাড়া শাখা) ধর্মঘট। এই ধর্মঘট মিটাইবার জন্ত যে কমিটা হয়, তাহাতে স্থার উইলো বি ক্যাবি সভাপতি হন। (৪) রাণীগঞ্জের ক্য়লার খনির ধর্মঘট। (৫) হাওড়া জেসফ ক্রেখানার ধর্মঘট। (৬) ভাটপাড়া রিলায়ান্স পাটকলের ধর্মঘট।

বঙ্গের ভূতপূর্ণ গভর্গর লর্ড রোনাল্ডসে (বর্ত্তমানে ভারতসচিব মার্কু ইম অব জেট্ল্যাণ্ড) এসোসিয়েটেড চেম্বার অব কমাস অব ইণ্ডিয়া এণ্ড দিলোন সভায় বক্তৃতাকালে তাঁহার কার্য্যের যে ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন, তাহা ১৯২২ খৃষ্টান্বের ৩১শে মে তারিখের ষ্টেটস্ম্যান পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। উহার বঙ্গান্থবাদ নিম্নে প্রদন্ত হইল,— "সৌভাগান্তমে দেশে এমন কয়েকজন লোক আছেন, যাঁহারা প্রমিক আন্দোলনে বিশেষ যত্ন লইতেছেন এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে প্রমিকদিগকে টানিয়া লইবার বিরুদ্ধে দূঢ়পদে দণ্ডায়মান হইয়াছেন। বাঙ্গালা দেশের ব্যবস্থাপক সভায় এইরূপ একজন প্রমিক প্রতিনিধি প্রমিকদের জন্ত প্রাণপকে ভাগ্যবান মনে করিতেছি। সেই প্রতিনিধি প্রমিকদের জন্ত প্রাণপকে ভাগ্যবান মনে করিতেছি। গেই প্রতিনিধি প্রমিকদের জন্ত প্রাণপকে জাজ করিতেছেন। গত বংসর প্রমিকদের জন্ত মিং কে সি, রায় চৌধুরী বে কাজ করিয়াছেন, তাহা পর্যালোচনা করিবার আমার অবসর হইয়াছি। আমি তাঁহার ও তাঁহার সহযোগীদের কাজ দেখিয়া বিশেষ সম্ভষ্ট হইয়াছি।"

১৯২৩ খৃষ্টাব্দের জান্মারী মাসে মিঃ চৌধুরীর নেতৃত্বে একদল প্রতিনিধি ট্রামওয়ে ধর্মঘট সম্বন্ধে লর্ড লিটনের সহিত সাক্ষাং করিয়াছিলেন।
১৯২৩ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে তিনি কাকিনাড়া বঙ্গীর শ্রমিক কন্ফারেন্সের সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। উহাই বাঙ্গালা দেশে সর্ব্যপ্রথম শ্রমিক সম্মেলন। সেই সম্মেলনে দেশবন্ধ চিত্তরঞ্জন দাশ, শ্রীযুত স্বভাষচক্র বস্থ প্রেমুখ নেতৃর্ন্দ যোগদান করিয়াছিলেন। ১৯২২ গ্রীষ্টাব্দে পাঞ্জাব মেল ঘর্ঘটনায় যে সমস্ত রেলওয়ে কর্মচারী নিহত হয়, সেই সমস্ত কর্মচারীদের বিধবা পত্নী ও শিশু সন্তানদিগকে সাহায়্য করিবার জন্ত যে কমিটী গঠিত হয়, তিনি সেই কমিটীর সদস্য ছিলেন। ১৯২২ গ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালার প্রমেদকর বিলের আলোচনার জন্ত সিলেক্ট কমিটীতে তিনি সদস্য ছিলেন। সিম্লায় শ্রমিকদের ক্ষতিপূর্ণ বিল সম্বন্ধে আলোচনার জন্ত

সার চার্লস ইনেস্কে সভাপতি করিয়া যে কমিটা গঠিত হয়, তিনি তাহার সদস্য ছিলেন। ১৯২২ খৃষ্টান্দে কলিকাতা মিউনিসিপাাল বিলের সিলেন্ট কমিটার তিনি সদস্য ছিলেন। ইহা ছাড়া (১) পাবলিক একাউণ্টস্ ই্যাণ্ডিং কমিটা, (২) আবগারী লাইসেন্স বোর্ড, (৩) বেকার কমিটা, (৪) বেগ্রা বিতাড়ন বিলের সিলেন্ট কমিটা প্রভৃতির তিনি সদস্য ছিলেন। ১৯২৩ খ্রীষ্টান্দের অক্টোবর মাসে তিনি জেনেভার আন্তর্জাতিক শ্রমিক কন্ফারেন্সের পঞ্চম অধিবেশনে ভারতের শ্রমিক দলের প্রতিনিধিত্ব করিবার জন্ম ভারত গভর্গমেণ্ট কর্ত্ত্বক মনোনীত হইয়াছিলেন।

তিনি শ্রমিকদিগের মধ্যে অহিংসার চিরকাল পক্ষপাতী। Journal of Indian industries and labour পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন—শ্রমিক সভা, শ্রমিকদের ত্রঃখ ত্র্দশা সংবাদ পত্রে প্রকাশ, শ্রমিকদিগকে অহিংস ভাবাপর থাকিতে বলা এবং ব্রিটিশ ও আন্তর্জাতিক ট্রেড ইউনিয়নের প্রতি সাম্যভাব দারা শ্রমিকদিগের উন্নতি সাধিত হয়।

্মহত খ্রীষ্টান্দের ১৫ই এপ্রিল তারিখের "পাওনিয়ার" পত্র তাঁহার একটি প্রবন্ধ সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন—"A very forcible appeal for the establishment of co-operative shops for the benefit of the industrial classes is made in an article contributed to the Journal of Indian Industries and labour" by Mr. itor Chowdhury M. L. C. অর্থাৎ শিল্প ও প্রনিক পত্রে মিঃ রায় চৌধুরী প্রমিকদিগের জন্ম যৌথ দোকান করিবার সমুক্লে একটি ভেছিস্বভাপূর্ণ আবেদন করিয়াছেন।

১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে সেপ্টেম্বর তারিথের "পাওনিয়ার" পত্রে এইরূপ প্রকাশিত হয়—"নিমগ্ন ষ্টিমার ইজিপ্টের লম্বরগণের বিরুদ্ধে যে মিথ্যা অভিযোগ করা হইয়াছে, মিঃ কে, সি, রায় চৌধুরী তাহার তীত্র প্রতিবাদ করিয়াছেন।

১৯২৩ খ্রীষ্টান্দের ২রা নভেম্বর তারিথের লওন টাইমস্ পত্রে প্রকাশিত হয়—"গত কলা ইষ্ট ইণ্ডিয়া এসোসিয়েসনে বাঙ্গালার ব্যবস্থাপক সভার শ্রমিক সদস্ত মিঃ কে, সি, রায় চৌধুরী Labour in India নামক একটি স্থচিন্তিত প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। ভারতের মণ্ডার সেক্রেটারী আল উইণ্টারটনের সেই সভায় সভাপতিত্ব করিবার কথা ছিল, কিন্তু অনিবার্য্য কারণে তিনি অনুপস্থিত হওয়ায় স্থার ভ্যালেণ্টাইন চিরোল সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। মিঃ রায় চৌধুরী সম্প্রতি জেনেভার আন্তর্জাতিক শ্রমিক কন্ফারেন্সে গিয়াছিলেন। তথনকার শ্রমিক দলের সহিত কয়েক বৎসর সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৫ বৎসর পূর্বের মিঃ কেয়ার হাডি যথন ভারত ভ্রমণ করেন, তথন তিনি তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারী ছিলেন। সেই প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন, শ্রমিক আন্দো-লনের সহিত রাজনীতির কোন সম্বন্ধ থাকা ঠিক নহে। স্থার মাইকেল ও'ডায়ার, স্থার জে, জি, কামিং, স্থার পি, এফ, ফাগান, স্থার ডব্লিউ ও ক্লার্ক, স্থার এল জেকব, স্থার ডি, জে, ম্যাক্ফার্সন, স্থার আলফ্রেড চ্যাটারটন, স্থার ডি, এম, দালাল (ভারতের হাই কমিশনার) মি: এস, এন, সাকলাভওয়ালা এম. পি, কর্ণেল টেরী প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

১৯২৫ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে বাঙ্গালা গভণমেন্ট মিঃ রায় চৌধুরীকে প্নরায় ব্যবস্থাপক সভার সদস্ত মনোনীত করেন। ১৯২৪ গ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে শ্রমিকগণের অভাব অভিযোগ জানাইবার জন্ত তিনি সার স্বেক্র নাথের সাহায্যে কর্পোরেশনের সদস্ত মনোনীত হন। ১৯২৫ খুষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় গভর্ণমেন্ট প্রেসের Piece কর্মচারীদিগের অভিযোগের তদস্তের জন্ত একটি কমিটা নিয়োগ করিতে প্রস্তাব উত্থাপন করেন, ঐ প্রস্তাব বিনা প্রতিবাদে গৃহীত হয়। সেই কমিটাতে মিঃ রায় চৌধুরীও

চারিজন সদস্তের মধ্যে অক্ততম হন। তাঁহারা একত্রে কর্মচারীদের ছুটি, বদলি প্রভৃতি বিষয়ে অনেক অস্থবিধা দেখাইয়া ও তাহার প্রতিকারের উপায় নির্দারণ করিয়া রিপোর্ট দেন। কর্পোরেশনেও মি: রায় চৌধুরী দরিদ্র ও শ্রমজীবিদের বসবাসের জন্ত যে প্রস্তাব করেন, ভাহার ফলে একটি কমিটী গঠিত হয়।

১৯২৪—১৯২৬ সাল পর্যান্ত মিঃ রায় চৌধুরী নিম্নলিথিত মিলসমূহের ধন্মঘট মীমাংসার জন্ত চেষ্টা করেন—(১) বালী পাট কল (২) জগদল এংগ্লো-ইণ্ডিয়ান পাট কল (৩) নদীয়া পাট কল (৪) মেঘনা পাট কল (৫) রিলায়ানস্পাট কল (৬) ল্যান্সভাউন পাট কল (৭) ব্রাহনগর পাট কল।

জগদল ইণ্ডিয়া পাট কলের যে সাতজন বাঙ্গালী মিন্ত্রী নৌকা তৃবিয়া

১৯২১ সালে মারা যায়, তাহাদের বিধবা পত্নী ও নির্ভরশীল পরিবারবর্গের জন্ম সাহায্য মঞ্জুর করিতে তিনি সক্ষম হন। তাঁহারই চেষ্টায় উক্ত
জুট মিলের ম্যানেজার ০ বংসরের জন্ম নিহত কুলীদের অর্দ্ধ মাসের
মঙ্গুরি তাহাদের পরিবারবর্গকে দিতে স্বীকৃত হন। কলিকাতা কর্পোরেশনে স্পেশাল কমিটির সদস্যরূপে তিনি ট্রেড্ইউনিয়ন রেজিষ্ট্রেশন
বিলের অনেক প্রয়োজনীয় পরিবর্ত্তন সাধন করেন। ম্যাটারনিটি
বিল ১৯২৫ সালের ২৭শে আগষ্ট ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে উপস্থাপিত
গুইলে মিঃ কস্থেভ ও সার ভূপেক্র নাথ মিত্র বিলের প্রতিবাদ করিবার কালে মিঃ রায় চৌধুরীর অভিমত উদ্ধৃত করেন।

কুলী মজুরদের প্রতি অর্থ দণ্ড প্রথা দূর করিবার জন্ত এবং তাহা-দের মজুরি সত্বর দিবার জন্ত ভারতগবর্ণমেন্ট প্রস্তাব করিলে বাঙ্গালা গবর্ণমেন্ট তাঁহার সহিত আলোচনা করেন এবং তিনি বাঙ্গালা গবর্ণমেন্টের নিকট নিজের অভিযত দাখিল করেন।

মি: রায় চৌধুরী নিমলিখিত পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিয়াছেন এবং

নিম্নলিখিত স্থানে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। (১) Labour movement in Europe, স্থান প্রেসিডেন্সী কলেজ, শ্রোতা উক্ত কলেজের ছাত্রগণ, সভাপতি প্রিন্সিপাল মিং ষ্ট্যাপেলটন। (২) Peasant Proprietorship in India স্থান প্রীষ্টায় যুবক সমিতি ভবন, সভাপতি মিং অস্প্রাক্ত মস্লি এম্ পি। (৩) Karl Mark and his philosophy স্থান ইউনিভার্দিটী ইন্ষ্টিটিউট, সভাপতি বিচারপতি স্থার মন্মধনাথ মুখোপায়ায়। (৪) Better conditions of labour সভাপতি স্যার মোরপন্থ যোলা, স্থান—কলিকাতা টাউন হল, লিবারেল ফেডারেল কন্ফারেন্স। (৫) Housing of the working classes স্থান—ওরিয়েন্টাল একাডেমী, (৬) Education of Mill hands সভাপতি—স্যার উইলো বি ক্যারি—ইউনিভার্সিটী ইন্ষ্টিটিউট, (৭) Swaraj and the Indian Working classes. (৮) Profit sharing in industries. International labour organisation.

প্রবন্ধ—(১) India's Working classes and their problems লণ্ডনের ক্যাক্স্টন হলে পঠিত প্রবন্ধ, সভাপতি স্যার ভ্যানেন্টাইন চিরোল। Co-operative shops in industrial centres—journal of Indian industrial and labour" প্রকাশিত। (৩) ধর্মঘটি—মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত, মি: পেথিক লরেন্স এম্ পি অভিনয় দর্শন করেন। (৪) Strike no remedy কলিকাতা গ্রীষ্টায় যুবক সমিতিতে প্রদত্ত বক্তৃতা।

নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি সংশিষ্ঠ—(১) ব্রিটিশ চন্দননগরের খোলসনিগ্রামের ক্বফচক্র প্রাইমারী স্কুল, (২) বেঙ্গল Tenant'ল
পার্টির সেক্রেটারী, (৩) সরোজনলিনী দত্ত মেমোরিয়েল এসোসিয়েসনের
কার্যানির্বাহক কমিটীর সদস্য, (৪) কাকিনাড়া—শ্রমিক ইউনিয়নের
১৯০৩—১৯৩৬ পর্যাস্ত সভাপতি ছিলেন। (৫) প্রেস কর্মচারী সমিতি

—সহকারী সভাপতি, (৬) কেরাণী সজ্ব—সভাপতি। (৭) বেঙ্গল ট্রেড. ইউনিয়ন ফেডারেশনের সহকারী সভাপতি। (৮) নিখিল ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের কার্যানির্কাহক সমিতির দদসা, (৯) ল্যাব্দডাউন পাটকল শ্রমিক সমিতি—সভাপতি।(১০) চাঁপদানী শ্রমিক লীগ—সহ-কারী সভাপতি। (১১) ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য পদে পুননির্বাচিত হন। (১২) ১৯২৭ খৃষ্টান্দে কলিকাতা কর্পোরেশনের শ্রমিক প্রতিনিধি হিসাবে কাউন্সিলার হন। (১০) ( আবগারী ) লাই-সেনসিং বোর্ডের সভাপদে পুননিযুক্ত হন। (১৪) সরোজনলিনী দত্ত শ্বতি সমিতির আমোদ কমিটীর সেক্রেটারী হন। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে ভবানী-পুরে সরোজনলিনী সমিতির সাহায্যকল্পে যে প্রদর্শনী ও কার্ণিভাল হয়, উহার প্রধান উন্মোক্তা ছিলেন। কলিকাতা কর্পেরেশনের শ্রমিক গৃহ নির্মাণ কমিটীর চেয়ারমান হন, পাবলিক হেল্থ প্রাণ্ডিং কমিটা ও ওয়ার্কস্ ষ্ট্র্যাণ্ডিং কমিটীর সদস্য। (১৬) ১৯২৭ খ্রীষ্ট্রান্দে কাকিনাড়ায় বে শ্রমিক কন্ফারেন্স হয়, তাহার উত্তোক্তা ছিলেন বাঙ্গালার গভার স্যার ষ্ট্রান্লী জ্যাক্সন উহা পরিদর্শন করিয়াছিলেন এবং বজ ভায় কাকিনাড়া শ্রমিক সমিতির কার্য্য কলাপের প্রশংসা করেন। (১৭) কাচড়াপাড়া —রেলওয়ে ওয়ার্ক মেনস্ ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠাতা ও নিৰ্কাচিত সভাপতি।

মি: রায় চৌধুরী নিয়লিথিত ধর্মঘটগুলি মিটমাট করিয়াছেন—(১)
১৯২৮ খৃষ্টান্দের ২৪শে জানুয়ারী লিলুয়া carriage works ধর্মঘট, (২) ঐ
গৃষ্টান্দের ৩রা জুন লাডলো পাটকলের ধর্মঘট, (৩) ঐ বংসর আগন্ত মাসে
জেমসেদপুরে টাটো লোহার কারখানার ৩০ হাজার শ্রমিকের ধর্মঘট
মিটাইতে সাহায়্য করেন। ১৯২৯ গ্রীষ্টান্দে বাঙ্গালা দেশের যাবতীয়
পাটকলে যে ব্যাপক ধর্মঘট হইয়াছিল তাহা মিটাইবার জন্ম অক্লান্ত
পরিশ্রম করেন, বহু চেষ্টার ফলে মজুরদের হার যংকিঞ্চিং বৃদ্ধি হয়। এই

ধর্মঘট বেশী দিন চালাইবার জন্ত ফটক ওয়ালা পাটের জুরাড়ী অনেক অর্থ ব্যয় করিয়াছেন, ক্লফবাবু তাহা ধরাইয়া দেন। এই সময়ে তাঁহার সহিত Edward Benthall এবং Indian Jate Mills Associationএর সভাপতি Mr. R. B. Lairdএর সহিত ঘনিষ্টতা হয়। তাঁহারা ক্লফবাবুকে ধন্তবাদ দেন।

১৯৩০ সালে জেনেভায় তিনি ভারতীয় শ্রমিক প্রতিনিধি স্বরূপে যোগদান করেন।

১৯৩৩ সালে লণ্ডনে India Reform Bill এর সিলেক্ট কমিটিতে তিনি ভারতীয় শ্রমিক প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত হুইয়া সাক্ষা দিয়াছিলেন।

১৯৩৪ সালে ভারতীয় অর্থ নীতি বোর্ডের সদস্য হন।

্নেংও সালে স্যার স্থরেক্রনাথ বন্দোপাধ্যায় তাঁহাকে কর্পোরেশনে কাউন্সিলার মনোনীত করেন, এখনও ঐ পদে আছেন। ক্লচক্র যেমন ঝাহিরে সভা সমিতি ক্লেত্রে পরোপকারী বলিয়া পরিচিত, পারিবারিক জীবনেও তিনি তদ্রপ। তাঁহার স্থায় দয়ালু, পরোপকারী আজকালকার য়গে বিরল। বহু বেকার লোকের তিনি চাকুরীর সংস্থান করিয়া দিয়া থাকেন। তিনি অমায়িক, শিষ্টচারী, যে কেহ তাঁহার নিকট যাইলে তিনি অভান্ত মনোযোগের সহিত তাহার বক্তবা শুনেন এবং তাহার অভাব অভবাগের প্রতীকার করিবার জন্ম প্রাণপ্রণ চেষ্টা করেন। একদিকে যেমন তিনি অক্লান্ত কর্মী, অন্থ দিকে তেমনি দীন ছংখীর পরম হিতৈষী। তাঁহার পতিপ্রাণা সহধন্মিণী অবসর প্রাপ্ত ডিম্বিক্ট জন্ম রায় বাহাত্বর তর্গাপ্রসাদ ঘোষের প্রথমা কন্সা তাহারই ল্লায় পরোপকারিণী। তিনি ক্লফ বাবুর সহিত ১৯৩০ সালে জেনেভা প্রমন করেন এবং ক্রাক্স, হলক্ষ্যম ও ইংলগু পরিদর্শন ক্রেন। ইউরোপ

হইতে প্রত্যাগমনের পরে কৃষ্ণ বাবুর স্ত্রী ধর্ম কর্মা লইয়া বাপৃতা হইয়াছেন—পূজা, জপ, ব্রত, সাধু ও দেবদেবী সেবায় ব্যস্ত আছেন। অর্জনায়, অনশনক্রিষ্ঠ শ্রমিকদিগের তঃখত্দিশা মোচনের জন্ত বেকার ভদ্ত-যুবকদের অন্ন সংস্থানের জন্ত কৃষ্ণচক্র আজীবন'পরিশ্রম করিয়া আসি-তেছেন। নিরল শ্রমিকদিগের তঃখ ত্দিশার প্রতীকারের জন্ত তাঁহার স্থায় কর্মীর বিশেষ প্রয়োজন।

নিমে ইহাদের বংশ-লভা প্রকাশিত হইল :—

### বংশলতা

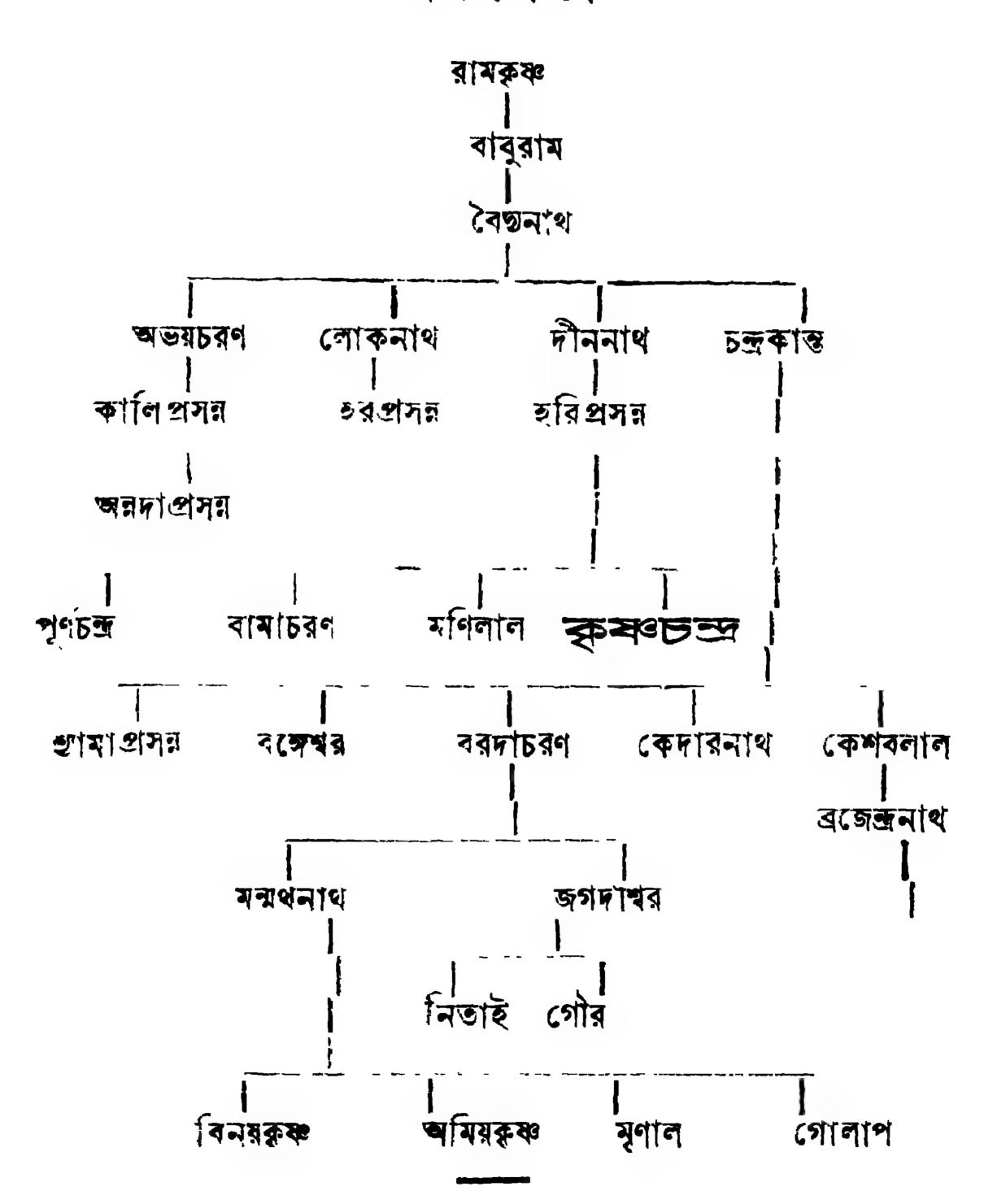

## ताय बीमरश्काश ७७ (मामछछ),

এম, এ, বি, এল্ বাহাতুর।

শ্রীযুক্ত মহেক্রনাথ গুপ্তের নিবাস খুলনা জেলার অন্তর্গত সেনহাটী গ্রাম। জন্ম ১৮৮২ খৃঃ অঃ। অতি অল বয়সে (১৮৯৫ খ্রী: অঃ) নিজ গ্রামের স্কুল ১ইডে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করেন ও বৃত্তি পান। পরে ক্নতীত্বের সহিত অন্তান্ত পরীক্ষায় পাশ করিয়া ১৯০২ খ্রীঃ অঃ প্রথম বিভাগে আইন পরীক্ষা পাশ করেন। ১৯০৩ খৃঃ অঃ প্রথম সব-ডেপুটি কলেক্টর হয়েন, পবে ১৯০৯ খ্রীঃ সঃ ডেপুটি কলেক্টর হয়েন। অল্প সময় মধ্যেই সরকারের রাজস্ব বিভাগে ইনি বিশেষ ক্বতীত্ব দেখান এবং ২৬ বংসর বয়সে হুগলী জেলার সেটেলমেণ্ট অফিসার হয়েন। এই সময় ইনি "সেটেলমেণ্ট কার্য্যবিধি" ও "সরল জরিপ প্রণালী" নামে তৃইথানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। "সেটেলমেণ্ট কার্য্যবিধি" পুস্তকথানির অনেক সংশ্বরণ প্রকাশিত হয়। সাহিত্য হিসাবেও এই পুস্তকথানি খ্যাতিলাভ করে। হুগলি জেলার সেটেলমেণ্ট অফিসার পদে থাকিয়া ইনি চুঁচুড়া সহরের একটা স্থুন্দর ইতিহাস তাঁহার বিবরণীতে লেখেন। ১৯১৩ সালে দামোদর নদ সংক্রাস্ত একটি জটীল মোকদমায় ইনি ব্যারিষ্টার এস, আর দাশকে সাহায্য করি-বার জন্ত গবর্ণমেণ্ট হইতে বিশেষজ্ঞরূপে নিযুক্ত হয়েন। পরে ইনি বাঙ্গা-ডিরেক্টর অব ল্যাণ্ড রেকর্ডসের পার্সনাল এসিণ্টাণ্ট নিযুক্ত হয়েন। नात এই সময় সেটেলমেণ্টের কার্য্যপ্রণালী সংস্কার সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞরূপে ষে সকল নিয়মাবলী প্রস্তুত করেন ভাহা গ্বর্ণমেণ্ট হইছে গৃহীত হইবার পর এখনও পর্যান্ত প্রচলিত আছে। গবর্ণমেণ্ট হইতে guide and

glossary to Settlment Records নামে যে পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা ইহারই লিখিত। ৩৭ বংসর বয়সে ইনি "রায় সাহেব" ও ১৯২৮ দালৈ "রায় বাহাছুর" উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। কৃষ্ণনগরের সবডিভিসনাল অফিপার পদে নিযুক্ত থাকা সময়ে ইনি নানাবিধ ল্যেক-হিতকর কার্য্যে নিজেকে বিশেষরূপে লিপ্ত করেন এবং এইজন্ম অত্যস্থ জনপ্রিয় ছিলেন ও নবদীপের পণ্ডিমণ্ডলা ইহাকে "সর্বাণ্ডণাকর"উপাধি প্রদান করেন। নদীয়া জেলায় "উঠ্বন্দী" প্রথা সম্বন্ধে ইনি বিশেষ আলোচনা করেন এবং এই শ্রেণীর প্রজাগণ যাহাতে স্বায়ীসত্ত পাইতে পারে ভজ্জ্ঞ ১৯২৩ সালে যে আইন প্রণয়ন হয়, উহাতে ইনি গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে Legislative councilএর বিশেষজ্ঞ মেম্বর নিযুক্ত হয়েন। পরে ১৯২৭---২৮ ্যাঃ অঃ বঙ্গীয় প্রজাসত্ত আইনের ষে বিশ্বে সংশোধন হয় ইহাতেও ইনি গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে বিশেষজ্ঞ মেম্বর নিযুক্ত হয়েন। ডেপুটা কলেক্টর হইতে এইরূপ নিয়োগ এই প্রথম। বাংলাদেশে বে প্রণালীতে প্রজাও জমিদারদিগের উপর সেস (cess) ধার্ঘা হয় উহার অন্তাষ্যতা ও উহা আবশ্যকতা সম্বন্ধে ইনি ১৯৩১ সালে গভর্ণমেণ্টকে এক বিবরণী দেন। ভদমুদারে ১৯০০ দালে বাঙ্গলার দেদ্ ( cess ) আইনের আমূল পরিবর্তন হয়। এই আইন প্রণয়নের সময় গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে ইনি বিশেষজ মেশ্বর নিধুক্ত হয়েন। বাঙ্গালার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও মধ্যবিত্ত ব্যক্তিগণের অবস্থা সম্বন্ধে ইনি গবর্ণমেণ্টকে এক বিশেষ বিবরণ দেন। সংশোধিত প্রজাসন্ত আইন সম্বন্ধে ইঁহার এক পুস্তক গবর্ণমেণ্ট গ্রহণ করিয়া প্রচার করেন। ইনি গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব বিভাগের Assistant Secretary ও পরে কলিকাতার Land acquisition collector পদ প্রাপ্ত হয়েন।

ইঁহার পিতা ৬ পার্বভীনাথ গুপ্ত ডাক্তার ছিলেন। যথন কলিকাতা মেডিকেল কলেজে শব-বাবচ্ছেদ ইত্যাদির জ্গু

পড়িতে যাইতেন না, ইনি সেই সময় তথায় **অনেকে** অধ্যয়ন করেন। ইহারা মৌৎগুল্য বংশজ বৈছা— অরবিন্দের সস্তান (প্রকৃত পদবটী "দাশগুপ্ত") এবং খুলনা, নশোহর ও পূর্ববঙ্গে কুলীন বলিয়া খ্যাত। কবি ক্বঞ্চন্দ্র মজুমদার এই গ্রামের ও এই বংশের একটী উজ্জ্বল রন্ন। রায় রাহাছর শ্রীগুক্ত কুমুদবন্ধু দাশগুপ্ত যিনি জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও পরে কলিকাতার চিফ্ প্রেসিডেনসী ম্যাজিষ্ট্রেট্ হয়েন ও স্বনামখ্যাত সাহিত্যিক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত—ইহারাও এই বংশের ও এই গ্রামের। এই বংশের পূর্ব্বপুরুষগণ তান্ত্রিক সম্প্রদায়ভূক্ত ছিলেন এবং ইহাদের অনেকেই স্থপণ্ডিত ও সিদ্ধ-পুরুষ বলিয়া খ্যাত। এই বৈগুবংশের বংশাবলী হইতে জানা যায় যে মৌৎগুল্য গোত্রীয় চাউ দাশের প্রপৌত্র নারায়ণী দাশ আহ্রথানিক ৮৬০ শকে (ইং ১৪৫৩) সেনহাটী গ্রামে প্রথম স্থিত হয়েন। তাঁহার পৌত্র অরবিন্দ দাশের নামে এই বংশের পরিচয়। অরবিন্দ দাশের তুই ভাই জয় ও বিষ্ণুর নামে অপর ছই শাখার পরিচয়। এই বংশেরই রামকান্ত কবিকণ্ঠহার লিখিত "কুলপঞ্জিকা"য় এই বংশের বিশেষ বিবরণ দেওয়া আছে। ইহা হইতে তৎকালীন ব'শ-তালিকার চুম্বক প্রদত্ত হইল।



#### বংশ-পরিচয়

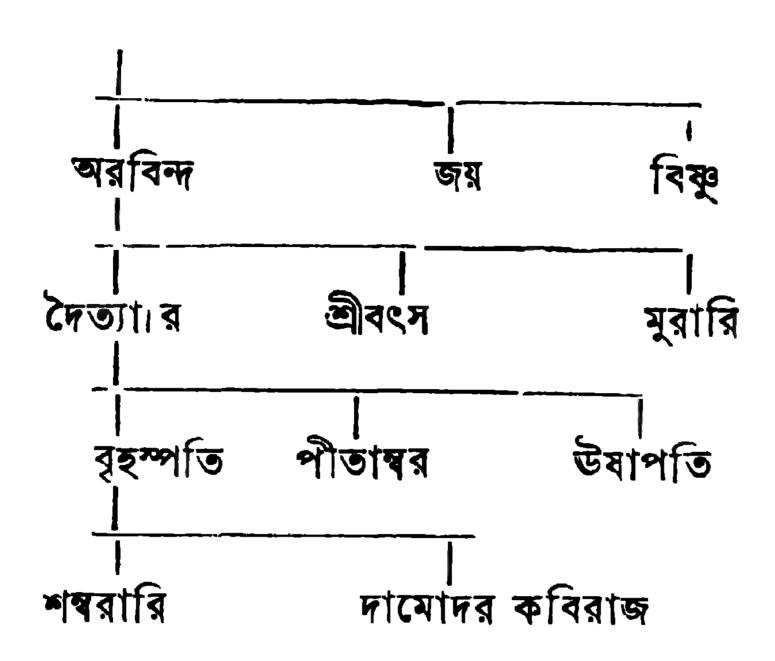

দামোদর কবিরাজ একজন বিখ্যাত কবিরাজ ছিলেন। তাঁহার পুত্র নরহরি কবীক্র বিশ্বাস সিদ্ধ তাগ্রিক বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন। তাঁহার সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক কিম্বদন্তি আছে। নরহরি কবীক্র বিশ্বাস হইতে বংশাবলী এইরূপ:—



মথুরানাথ কবিকর্ণপুর হইতে ১০ পুরুষ নিম্নে মহেন্দ্রনাথের জন্ম। ভাঁহাদের পর পর নাম—রামচন্দ্র শিরোমণি, কামেশ্বর, রতিবল্লভ, নন্দরাম, দেবীপ্রসাদ, সাধক ভৈরবচন্দ্র, গৌরচন্দ্র, মধুস্থদন, পার্বতী নাথ (রায় বাহাত্ত্র মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের পিতা)

বিক্রমপুর সোনারং নিবাসী বিশারদ বংশের রায় বাহাছর আনন্দচল্র সেন বিশারদের পৌত্রী ও উমেশচল্র সেনের (যিনি জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট
পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন) কন্তার সহিত মহেল্র নাথের বিবাহ হয়,
মহেল্রনাথের ৩ পুত্র ও এক কন্তা। প্রথমপুত্র হেমেল্রনাথ এম-এ,
বি-এল, বিহার প্রদেশে কোর্ট অব ওয়ার্ডস্এর ম্যানেজার, দ্বিতীয় পুত্র
আমরেল্র নাথ এম-এস-সি, বি,এল ওকালতী করেন ও কনিষ্ঠপুত্র
রবীক্রনাথ ছাত্র। ত্রিপুরারাজের মন্ত্রী দেওয়ান বিজয়কুমার সেনের
জ্যেষ্ঠ পুত্রের সহিত ইহার কন্তার বিবাহ হয়।

### রায় শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার সেন বাহাতুর এম্ এল সি ও

## বান্ধব দৌলতপুরের দেনবংশ

ফরিদপুর জেলার মাদারিপুর মহকুমার অস্তঃপাতী বান্ধব দৌলত– পূরের সেনবংশ অতি প্রাচীন ও সম্রাস্ত। এই বংশের আদি পুরুষ ৬ চণ্ডীচরণ দেন মহাশয় আদি নিবাস খুলনা জেলার হোগলাডাঙ্গা গ্রাম ত্যাগ করিয়া বান্ধবদৌলতপুরে আসিয়া বাস করিতে অংরস্ত করেন। তিনি ধন্বস্তরী গোত্র সম্ভূত, লক্ষণের সস্তান ও উচ্চ বৈগ্র বংশ জাত। চণ্ডীচরণ দেন হইতে গণনায় পঞ্চম পর্য্যায় 🕑 রামগতি সেন। রামগতি সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। প্রবাদ আছে, তাঁহার নাম স্মরণ করিলে লোকে বিপন্মক্ত হয়। রামগতি সেন মহাশয়ের পুত্র 🛩 রাম কিশোর সেন অতি নিষ্ঠাবান ব্যক্তি ছিলেন। রাম কিশোরের তিন পুত্র (১) রামটাদ (২) কৈলাসচন্দ্র (৩) বরদাকান্ত। জ্যেষ্ঠ রামচাঁদ কলিকাভায় কবিরাজী করিতেন। মধ্যম ভ্রাভা কৈলাসচন্দ্র ওকালতী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ফরিদপুর সদর মহকুমার অধীন ভাঙ্গা মুন্সেফ কোর্টে ওকালতী করিতেন এবং কনিষ্ঠ বরদাকান্ত ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হইতে ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা হাটখোলায় ডাক্তারী করিতেন। তুই ভ্রাতা অর্থোপার্জন করিতে আরম্ভ করিলে জ্যেষ্ঠ রামচাঁদ কবিরাজী বাবসায় পরিত্যাগ করিয়া স্বগ্রাম বান্ধবদৌলতপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এদিকে কৈলাস চন্দ্র ও বরদাকান্ত স্ব স্ব ব্যবসায়ে প্রভূত অর্থোপার্জন করিয়া সমাজে স্থপ্রতিষ্ঠ ও যশস্বী হন। ইহাদের পিতা রামকিশোর—১২৯১ সালের ২ংশে আষাঢ় শনিবার আষাঢ়ী শুক্লাত্রয়োদশী তিথিতে ও মাতা

রাধালন্দ্রী দেবী ১২৯৫ সালের ৩০শে আষাঢ় শুক্রবার আষাঢ়ী শুক্রপঞ্চমী তিথিতে পরলোক গমন করেন। তাঁহাদের কৃতীপুত্রত্রয় রাম চাঁদ, কৈলাসচন্দ্র ও বরদাকান্ত যথারীতি মহাসমারোহে ও বহু বায়ে মাতা পিতার দানসাগর প্রাদ্ধ সম্পন্ন করেন। কৈলাসচক্র স্বগ্রামে একটি মধা ইংরাজী স্থল প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বহু দরিদ্র ছাত্রকে অন্ন ও অর্থদান করিতেন। বরদাকান্তের যত্নেও সাহায্যে বহু ভদ্রসন্তান চাকুরী পাইয়াছেন। দেব দিজে বরদাকান্তের অচলা ভক্তি ছিল। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ও স্বজাতির নিকট তিনি কখনও "ভিজিট" লইতেন না। তিনি দরিদ্রের বান্ধব ছিলেন এবং বহু দরিদ্রকে বিনামূল্যে ঔষধ ও পথ্যাদি বিতরণ করিতেন। প্রতি বৎসর শ্রীশ্রীহর্গা পূজার সময় তিনি দরিদ্রদিগকে বস্ত্র দান করিতেন। রামচাঁদের পত্নী—রাসমণি দেবী, रिक्नामहत्क्रत भन्नी मात्रमाञ्चनती (पर्वी ७ वत्रमाकात्त्रत भन्नी मोमामिनी দেবী স্বস্বামীর জীবদশায় সধবাবস্থায় স্বর্গারোহণ করেন। জ্যেষ্ঠ রামটাদ ১৩১০ সালের পৌষ মাদে বান্ধবদৌলতপুর গ্রামে, মধ্যম কৈলাসচক্র ১৩৩২ সালের ১২ই ভাদ্র ৬ কাশীধামে এবং কনিষ্ঠ বরদাকান্ত ১৩৪১ সালের ২রা শ্রাবণ তারিখে আযাঢ় শুক্লাসপ্রমী তিথিতে কলিকাতা মহানগরীতে পরলোক গমন করেন। ডাক্তার বরদাকাস্ত मिन महाभए ये प्रति । सिनामिनी प्रती वाक्रान! ১०১२ मालि ३०८म प्रीय শুক্লা নবমী তিথিতে কলিকাতায় দেহত্যাগ করেন।

প্রথিতয়শা চিকিৎসক ডাক্তার স্থরেশচক্র সর্বাধিকারী, ডাঃ এম্ এন্ ব্যানার্জ্জী, ডাঃ জগদ্বদ্ধ দত, ডাঃ দয়ালচক্র সোম, ডাঃ জহিরুদ্দীন, ডাঃ আর জি কর, মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ দারকা নাথ সেন, মহা-মহোপাধ্যায় কবিরাজ বিজয়রত্ন সেন, কবিরাজ কৈলাসচক্র সেন প্রমুথ চিকিৎসকগণের সহিত ডাক্তার বরদাকান্তের বিশেষ বন্ধত্ব ও সৌহার্দ্য ছিল। তাঁহার মৃত্যুতে অমৃতবাজার, য়্যাড্ভানস, আনন্দবাজার প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁহার গুণাবলী সহ তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর ষোড়শ দিবসে কলিকাতা সহরে তাঁহার
প্রগণ মহাসমারোহে তাঁহার আগুশ্রাদ্ধ ক্রিয়া সমাপন করিয়াছিলেন।
শ্রাদ্ধ বাসরে বহু গণ্যমান্ত লোক উপস্থিত ছিলেন, তন্মধ্যে নিম্নে কয়েকজনের নাম করা গেল—মাননীয় মন্ত্রী স্যার বিজয়প্রসাদ সিংহরায়,
স্যার হরিশঙ্কর পাল, মাননীয় জন্টিস্ আর, সি, মিত্র, মিঃ শৈলেশ্বর
সিংহ রায় এম্ এল্ সি, বাঙ্গালা গবর্ণমেন্টের শিল্প বিভাগের ডেপ্ট্রীন্টিরেক্টর মিঃ এস্ কে মিত্র, মিঃ এস্ কি মিত্র, মিঃ এস্ কি বিরাদ্ধ
বাহাত্রর আগুতোষ ঘোষ, মিঃ কুমার শঙ্কর রায় বার-এট্-ল, কবিরাদ্ধ
শ্রীযুক্ত বিমলানন্দ তর্কতীর্থ, কবিরাদ্ধ শ্রীযুক্ত শিবনাথ সেন প্রভৃতি।

পরে যর্চ মার্সে বান্ধব দৌলতপুরে মহা সমারোহে তাঁহার দান সাগর শ্রাদ্ধ হয়।

রায় শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার সেন বাহাছর এম্ এল্ সি বরদা কান্ত ও তৎপত্নী সৌদামিনী দেবীর জ্যেষ্ঠ পুত্র। ডাক্তার অজিত কুমার সেন এম-বি, ডাঃ শিশির কুমার সেন এল্ এম এফ ও ডাক্তার জয়ন্ত কুমার সেন L. M. F. রায় বাহাছর অক্ষয় কুমারের কনিষ্ঠ সহোদর।

রায় বাহাত্বর অক্ষয় কুমার সেন বাঙ্গালা ১২৯১ সালের অগ্রহায়ণ মাসে বান্ধব দৌলতপুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। কলিকাতা ঈশ্বর চন্দ্র বিজ্ঞাসাগর মহাশয় প্রতিষ্ঠিত বালাখানা ব্রাঞ্চম্বলে প্রথম তাঁহার বিজ্ঞাশিক্ষা আরম্ভ হয়। ঐ বিজ্ঞালয়ে তৃতীয় শ্রেণী পর্যান্ত পাঠ করিলে তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত কৈলাস চন্দ্র তাঁহাকে ন্নেহাতিশয়বশতঃ তাঁহার কর্মান্থল ভাঙ্গায় লইয়া যান। তথাকার হাইস্কুল হইতে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তৎপরে অক্ষয়কুমার কলিকাতা ডাফ কলেজে এফ, এ পড়িতে থাকেন, কিছুদিন তথায় এফ, এ পড়িয়া তিনি রিপণ কলেজে ভর্ত্তি হন এবং তথা হইতে এফ, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

অতঃপর ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত রিপণ কলেজ হইতে ওকালতী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি ফরিদপুর জজ কোর্টে ওকালতী করিতে আরম্ভ করেন। ওকালতী ব্যবসায়ে বিশেষ উন্নতি করিয়া তিনি অতঃপর নানাবিধ জন-হিতকর কার্য্যে মনোনিবেশ করেন। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে তিনি ফরিদপুর জেলা বোর্ডের সদস্য পদে অধিষ্ঠিত আছেন। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জামুয়ারী তারিথে গবর্ণমেন্ট তাঁহাকে "রায় সাহেব" উপাধি প্রাদান করেন। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাস হইতে তিনি চারি বৎসরকাল ফরিদপুর জেলা বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং ঐ সময়ের মধ্যে তিনি তিনবার জেলা-বোর্ডের চেয়ারম্যানরূপে অস্থায়ীভাবে কার্য্যও করিয়াছিলেন। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে তিনি গবর্ণমেন্ট পক্ষে সহকারী পাবলিক প্রসিকিউটার স্বরূপে কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি তিনবার অস্থায়ী ভাবে Public Prosecutorএর কার্য্য করিয়াছিলেন।

১৯২৬-২৭-২৮ খ্রীষ্টাব্দে ক্রমান্বয়ে উপযুগপরি তিন বৎসরকাল তিনি ঢাকা গবর্ণযেন্ট মেডিকেল স্থলের Selection কমিটির সদস্য ছিলেন। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে তিনি বঙ্গীয়-ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মনোনীত হন। ফরিদপুর সহরের প্রত্যেক জনহিতকর প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠানের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। তিনি ফরিদপুর রাজেল্র কলেজ কমিটির আজীবন সদস্য (Life Member) ফরিদপুর মধ্য ইংরাজী স্থল ও হাইস্কুলের ইনি সম্পাদক। প্রধানতঃ ইহারই চেষ্টায় ফরিদপুরে হাই ইংলিশ স্থল স্থাপিত হইয়াছে। ১৯৩২ খ্রীষ্টান্দ হইতে ইনি ফরিদপুর মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনার পদে অধিষ্ঠিত আছেন এবং দেড় বৎসরকাল উক্ত মিউনিসিপ্যালিটীর ভাইস-চেয়ারম্যানের কার্য্য করিয়া স্বেচ্ছায় ঐ পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন। এক্ষণে তিনি মিউনিস্প্যালিটীর কমিশনার পচে তিনি মিউনিস্প্যালিটীর কমিশনার পান্ধ অধিষ্ঠিত আছেন। ১৯৩৪ ও ১৯৩৫ সালে তিনি কলিকাতা মেডিকেল কলেজের Selectoin কমিটির সদস্য স্বরূপে

কার্য্য করেন। ১৯৩৫ সালের মে মাসে ভূতপূর্ব্ব ভারত সম্রাট পঞ্চম জর্জ ও মহারাণী মেরির রজত জয়ন্তী উপলক্ষে ফরিদপুর সহরে হিন্দু জনসাধারণের পক্ষে যে সমস্ত দেবার্চনা, সংকীর্ত্তণ ও শোভাষাত্রা হয়, রায় বাহাত্রর তৎসমুদায়ের ব্যয়ভার বহন করেন। উক্ত রজত জয়ন্তী উপলক্ষে ভারত সম্রাট্ প্রদন্ত "জুবিলি পদক" তিনি উপহার পাইয়ছেন। ১৯০৫ সালের ৩রা জুন ভারত সমাটের জয়তিথি উপলক্ষে গবর্ণমেণ্ট তাহাকে "রায় বাহাত্রর" উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৩১২ সালের ২৩শে আষাঢ় খুলনা জেলার বাগেরহাট মহকুমার অন্তর্গত মূল্ঘর নিবাসী কুলীন বিষ্ণুদাস বংশোদ্ভব ৺আশুতোয রায়ের কন্তা শ্রীমতী প্রফুলময়ী দেবীর সহিত তাহার শুভ পরিণয় হয়। তিনি স্বামীর যোগ্যা সহধ্যমিণী। তাহারই জন্ত রায় বাহাত্রের বিশাল সংসার অতীব শান্তি ও শুঙ্খলার সহিত চলিতেছে। রায় বাহাত্রের ছয় পুত্র ও তিন কন্তা। পুত্রগণের নাম (১) যোগরঞ্জন (২) শৈলেশরঞ্জন (৩) কমলেশ-রঞ্জন (৪) অরুণেশরঞ্জন (৫) কুমারেশরঞ্জন (৬) সীতেশরঞ্জন ওরফে "রাণা"।

কন্তা তিনটির নাম (২) প্রীমতী ষোড়শী বালা দেবী (২) প্রীমতী দেবলা দেবী (৩) প্রীমতী মীরা দেবী। বাঙ্গালা ১০২০ সালে বাগের-হাট মহকুমার অন্তর্গত মরেলগঞ্জ গ্রামনিবাসী প্রীমান্ অনিল কুমার দাশ গুপ্তের সহিত প্রীমতী ষোড়শী বালার বিবাহ হইয়াছে! অন্ত তুইটি কন্তা এখনও অন্ত বয়স্কা। রায়বাহাত্বের সর্ব্ধ জ্যেষ্ঠ পুত্র যোগ রঞ্জন ১ বংসর বয়সে পরলোক গমন করে। সর্ব্ধ কনিষ্ঠ পুত্র রাণা রায় বাহাত্বের বড় আদরের ছিল। রাণার হাস্যকলরবে রায় বাহাত্বের গৃহ সদা সর্ব্ধদা মুখরিত হইত। রায় বাহাত্বর সেই সদা প্রফুল বালককে লইয়া সর্ব্ধদা ক্রীড়া কৌতুক করিতেন। রাণা ফরিদপুর সহরে ১৩৩৭ সালের ২৭শে মাঘ মঙ্গলবার বেলা ১১টায় জন্ম গ্রহণ করে। নিয়তির

বিধানে সেই বালক অকমাৎ পিতা মাতার ক্রোড় শূন্য করিয়া ৩ বংসর

থ মাস বয়সে ১৩৪১ সালের ২৬শে আষাঢ় বুধবার অমাবস্যা তিথিতে
শিবলোকে প্রস্থান করিয়াছে। রায় বাহাছর রাণার ম্যুতি রক্ষা করে
তাঁহার প্রণীত কবিতাপুস্তক—"রাণা" নামে অভিহিত করিয়া মুদ্রিত
করিয়াছেন এবং তাঁহার ফরিদপুরের বাসার নাম—"রাণা লজ"
রাথিয়াছেন।

রায় বাহাছরের দ্বিতীয় ভ্রাতা—শ্রীযুক্ত অজিত কুমার সেন এম্ বি পাশ করিয়া কলিকাতাতেই চিকিৎসা করিতেছেন। তিনি কলিকাতার একজন খ্যাতনামা চিকিৎসক।

রায় বাহাত্রের তৃতীয় ভ্রাতা শ্রীযুত শিশির কুমার সেন ঢাকা গবর্ণ-মেণ্ট স্কুল হইতে এল্ এম্ এফ্ পাশ করিয়া ফরিদপুরেই চিকিৎসা ব্যবসা করিতেছেন।

রায় বাহাত্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত জয়স্ত কুমার সেন কলিকতা ক্যাম্বেল বিস্থালয় হইতে এল্ এম্ এফ্ পাশ করিয়াছেন।

সকল প্রতির রায় বাহাহরের প্রগাঢ় স্নেহ। রায় বাহাহরের মধ্যম প্রতিণ ডাঃ অজিত কুমার সেনের জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রীমান্ সমরেশ রঞ্জন সেন কলিকাতা মেডিকেল কলেজের ২য় বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেছে। রায় বাহাহর বাল্যকাল হইতে হিন্দু শাস্ত্র গ্রন্থ সমূহ অত্যন্ত যত্ত্বের সহিত অধ্যয়ন করিতেছেন। হিন্দু ধর্মে ও দেব দ্বিজে তাঁহার অচলা ভক্তি। রায় বাহাহর একজন সাহিত্যিক ও কবি। তৎপ্রণীত রাণা পুস্তক স্থণী সমাজে বিশেষ আদৃত হইয়াছে। রাণা পুস্তক সম্বন্ধে ক্রেকটি অভিমত নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

"Rana—By Rai Bahadur Akhoy Kumar Sen M. L. C. Published by Saileshranjan Sen "Rana Lodge" Faridpur. The book contains forty poems on a variety of topics

They are very natural expressions of deep feelings of the writer and some of them give vent to very high ideal. The language is fluid and the rhyme is perfect and varied. The writer is a devotee and expresses deep feelings in describing the various aspects of the great mother. This book has been named after the writer's 3 year old deceased son to perpetuate his memory.—Advance, May 26, 1935.

মহাভারত অমুশীলন তত্ত্বপ্রণেতা, বিজ্ঞ সাহিত্যক রায বাহাত্রর সত্যকিন্ধর সাহানা বিভাবিনোদ রাণা পুস্তক সম্বন্ধে নিম্নলিখিত অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন—"রাণায় সংগৃহীত কবিতাগুলি পাঠ করিয়া আনন্দ অমুভব করিলাম। ইহার মধ্যে এরপ একটি শান্তি মধুর স্থরের সমাবেশ রহিয়াছে যাহা প্রতি হিন্দুসন্তানের বাঞ্ছিত ও হার্দ্য এবং বহু সহস্র বর্ষের চিন্তাধারার অমুক্ল।…..আপনার হৃদয়মন হিন্দুদের হিন্দুজীবন সমস্যা সমাধানে ও তঃপ্রোত, তাই লিখিতে পারিয়াছেন—"পুত্র শোকে কিবা ভয়।" কবিতাগুলি খাদ বিমুক্ত লাখবাণ হেমের আভাস দিতেছে। সব কবিতাগুলির মধ্যেই হিন্দুর চিরন্তন ভাবধারা ফল্প্রোতের মত অস্তঃপ্রবাহিতা"।

ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ মিত্র মহাশ্য "রাণা" পুস্তক সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"The poems are on a variety of topics and they have been written with admirable skill. They reveal a fertile imagination, tender-feeling and real command of the art of versification."

মূলাজোড় সংষ্ণত কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত নিশি কান্ত তর্কতীর্থ

"রাণা" পুস্তক সম্বন্ধে লিথিয়াছেন—"রাণা পুস্তক পড়িলে সকলের হৃদয়ে কোমল কাঠিন্সের, ভয়ভক্তির ও রোদ্র করুণ হাস্য প্রভৃতি বিরুদ্ধরস গুলির উদ্রেক করিবেই। পুস্তকথানি পড়িলে রচয়িতার বহুদর্শিতা ও ভগবর্মির্ভরতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। রচয়িতার মত আসক্তিবিহীন সংসারী ব্যক্তির বিরলতাই বর্ত্তমান সময় মাহুষের নানারূপ হৃংথ কপ্তের কারণ।"

বঙ্গীয় গবর্ণনেণ্টের স্থযোগ্য মন্ত্রী, মাননীয় স্যার বিজয় প্রসাদ সিংহ রায় "রাণা" পুস্তক সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—Thanks very much for the copy of your book "Rana" which I greatly appreciate. বঙ্গীয় শিল্প বিভাগের ডেপুটা ডিরেক্টর শ্রীযুত সতীশচক্র মিত্রের অভিমত—The book Rana is thoughtful and excellent.

নিমে "রাণা" পুস্তক হইতে একটি কবিতা উদ্ধৃত হইল:—

#### মায়ের ডাক

বিশ্বপ্লাবী বাদলের ধারা

চাতকের মেলা,

জলধির ভীষণ কল্লোলে

সফরীর থেলা।

ছুটে যায় করভের দল

করিণী আহ্বানে,

হাসে বিভা জলদ সম্ভবা —

জলদ গর্জনে।

ক্লান্ত কেন বিভীষিকা ময়—

জীবন সংগ্রামে,

ভৈরবীর বিজয় হঙ্কার

ডাকিছে সন্তানে।

### রায় বাহাদ্র শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার সেনের

### বংশলতা



#### বংশলতা



## রাধানগরের ( হুগলি ) এবং বর্তুমানে কলিকাতার সিমুলিয়া মিত্র বংশ ৬ বঙ্কিমবিহারী মিত্র।

এই মিত্রবংশ কুলীন কায়স্থ সম্প্রদায়ভুক্ত এবং অতি প্রাচীনকাল ছইতেই অভিজাত সম্প্রদায়ে বিশেষরূপে পরিচিত। ইঁহাদের বংশ পরিচয় যতদূর পর্য্যস্ত জানিতে পারা যায় প্রদত্ত হইল। ইহাদের আদি বাসস্থান হুগলি জেলার অন্তর্গত ৺রামমোহন রায়ের জন্মস্থান রাধানগর নামক স্থানে। ইহারা পূর্ব্বকালে এই স্থানে জমিদার বংশদূত ছিলেন এবং ইঁহাদের প্রবল প্রতাপের কথা নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহে স্থপরিচিত ছিল। এই বংশের ৺হরিবল্লভ মিত্রের পুত্র ৺সদানন্দ মিত্রের পুত্র ৺জয়ক্বঞ্চ যিত্র একজন সিদ্ধ জাপক পুরুষ ছিলেন। তৎপুত্র ৺মনোহর মিত্র একজন স্বনামধন্য ব্যক্তি ছিলেন এবং তিনি অনেক জনহিতকর কার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহার নামে সংশ্লিষ্ট এখনও মনোহর মিত্রের গড়, ঘাট ও ডাঙ্গা বিভযান রহিয়াছে। শুনা যায় মনোহর মিত্র একজন প্রবল প্রতাপশালী জমিদার ছিলেন এবং স্বাধীন ভুঁইয়ার স্থায় বাস করিতেন। তিনি গড় নির্মাণ করেন এবং পরিখাদি খনন করান এবং কোন এক সময়ে তাঁহাকে মুদলমান দৈল্ভদের বিরুদ্ধে পর্য্যস্ত যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। মনোহর মিত্রের পুত্র ৺রাধাকাস্ত মিত্র তৎকালিন কলিকাতার হাটখোলা নিবাসী স্বনামধন্ত ৺মদনমোহন দত্তের কন্তাকে বিবাহ করেন এবং এই উপলক্ষে তিনিই সর্বপ্রথম কলিকাতায় স্থাসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। তিনি কলিকাতায় অনেক জায়গা

জমি ক্রয় করেন এবং বিশাল অট্টালিকা নির্মাণ করেন। রাধাকাস্ত মিত্রের চারি পুত্র। ৺রাজনারায়ণ মিত্র, ৺চক্রশেথর মিত্র, ৺হলধর মিত্র এবং ৺রূপনারায়ণ মিত্র। ৺রাজনারায়ণ মিত্র তৎকালিন "কায়স্থ কৈম্বভ" নামক বিখ্যাত পুস্তক প্রণেতা ছিলেন। এই পুস্তকে বহুবিধ প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া সর্ব্বপ্রথম দেখান হইয়াছিল যে বঙ্গীয় "কায়স্থ-গণ ক্ষত্রিয় জাতির বংশধর এবং যজ্ঞোপবীতের অধিকারী।" তাঁহার পুত্র ৬মহেশচন্দ্র মিত্রের পুত্র ৬কানাইলাল মিত্র কলিকাতার স্বপ্রসিদ্ধ শোভাবাজার রাজবংশের ৬ রাজা কালীকৃষ্ণ দেবের ক্সাকে বিবাহ করেন। চক্রশেথর মিত্র মহাশয় একজন পরম বৈষ্ণব ও ভক্তিমান পুরুষ ছিলেন। ইঁহার পুত্র ৺হরিশ্চন্দ্র মিত্র ইং ১৮২৬ সনে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি একজন পরম জ্ঞানী এবং বিদ্বান ব্যক্তি ছিলেন এবং রেভারেও नान विश्वती দের সহপাঠী ছিলেন। ইনি नान्विश्वती वावुत्र সহিত Bengal Christian নামক পত্রিকার joint Editor ছিলেন এবং রেভারেও ডাক্তার Duffএর জীবনী ও caste এবং freedom of IIuman will নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ইনি ৬ ঈশ্বরচন্দ্র বিতাসাগর, স্যার স্থরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, রেভারেণ্ড্ কালিক্ফ ব্যানার্জি, রাজা রাজেন্দ্র লাল মিত্র, পণ্ডিতপ্রবর মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র স্থায়রত্ব, মহারাজা শুর নরেক্রক্বঞ্চ দেব, যতীক্রমোহন ঠাকুর প্রভৃতির বিশেষ বন্ধু ছিলেন। ইনি হাটখোলার দত্তবংশীয় তরামগোপাল দত্তের কন্তাকে বিবাহ করেন। ইনি কমিশেরিয়ট ডিপার্টমেণ্টে স্থদক্ষতার সহিত উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সিপাহি বিদ্রোহ, Assam Naga Expedition এবং শেষ আফগান যুদ্ধে গভর্ণমেণ্টকে প্রচুর সাহায্য করার দরুণ ভৎকালিন গভর্ণমেণ্ট ডেদ্প্যাচে এ তাঁহার নামোল্লিখিত হইয়াছিল। ইনি একজন খর্মপরায়ণ আমুষ্ঠানিক হিন্দু ছিলেন এবং দেবদেবীর পূজার্চনায় মনোযোগী ছিলেন। তাঁহার স্থবৃহৎ বাটীতে বার মাসে তের পার্বাণ

হইত। ইং ১৯০০ সনে রাওলপিণ্ডিতে অবস্থানকালিন তাঁহার মৃত্যু হয়। হরিশ বাবুর প্রথমপুত্র তবিপিনবিহারী মিত্র ইং ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইংরাজী বিভায় বিশেষ দক্ষ ছিলেন এবং তৎকালিন Student clubএর Secretary ছিলেন এবং এই সম্পর্কে গভর্ণমেণ্টের বহু উচ্চপদস্থ কর্মচারীবৃন্দের স্থপরিচিত ছিলেন। তিনি ইংরাজী প্রায় সকল সংবাদপত্রেই দক্ষতার সহিত প্রবন্ধাদি লিখিতেন। তিনি শেষ বয়দে এলাহাবাদে অবস্থান করেন এবং দেখানকার হাইকোর্ট জজ. ৺মতিলাল নেহেরু, স্থার তেজবাহাত্ব সঞ্জ প্রভৃতির বিশেষ বন্ধু ছিলেন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। হরিশবাবুর মধ্যমপুত্র ৺বিনোদবিহারী মিত্র ১৮৬১ থৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিভালয়ের বি, এল উপাধিধারী এবং বাংলা গভর্ণমেণ্টে সব্জজের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার সভাপমিতিতে যোগদান, বক্তৃতা ও প্রবন্ধাদি লিখিবার অভ্যাস ছিল। তিনি দক্ষতার সহিত কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন, কিন্তু অবসর গ্রহণের পূর্বেই ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে মৃত্যুমুথে পতিত হন। তিনি ভাষবাজার নিবাসী ভনবীন চক্র সরকারের জা্মাতা ছিলেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র যতীক্রমোহন মিত্র বি, এল কলিকাতা হাইকোর্টের একজন বিশিষ্ট এড ভোকেট।

হরিশচক্রের তৃতীয় পুত্র ৺ বিক্ষমবিহারী মিত্র। তিনি ছাত্র জীবনে খুব মেধাবী ছাত্র ছিলেন। সংস্কৃতে তাঁহার অসামান্ত পাণ্ডিত্যের জন্ত তিনি "শাস্ত্রী" ও "বিজ্ঞাবিনাদ" উপাধি লাভ করেন। সংস্কৃত কলেজে এম,এ, অধ্যয়ন কালে তিনি হিন্দুদিগের সমুদ্র যাত্র। সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন। তিনি বিবিধ শাস্ত্র হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখান যে, তৎকালে হিন্দু শাস্ত্রে সমুদ্র যাত্রা নিষিদ্ধ নহে এবং সমুদ্র যাত্রা করিলে জাতিচ্যুত হয় না। তৎকালীন লাট সাহেব শুর চার্লস্ এলিয়ট ঐ বক্তৃতা সভায় সভাপতির স্বাসন গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বহু বিশিষ্ট পণ্ডিত-

গণও ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি ছাত্র জীবনে তৎকালীন পত্রিকাগুলিতে নিয়মিতভাবে প্রবন্ধাদি লিখিতেন এবং ৺শুর স্থারেন্দ্র নাথ ব্যানার্জি প্রভৃতির সহিত এই সম্পর্কে বিশেষ ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন। ছাত্র জীবনে তিনি বহুবিধ বৃত্তি ও পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং Student clubএর সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি মহামহোপাধ্যায় ৩মহেশচক্র স্থায়রত্ব, চক্রকাস্ত তর্ক-লঙ্কার, মধুস্থদন স্মৃতিরত্ন, গোবিন্দচন্দ্র, কামাথ্যা তর্কবাগীশ প্রভৃতির প্রিয় শিশ্ব ছিলেন এবং Rev. Dr. Morrison, Edward, Wann, Lamb প্রভৃতি তাঁহাকে বিশেষ স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। তিনি কলিকাতা কাষ্ট্রম বিভাগে, ভারতীয়দের মধ্যে সর্বপ্রথম একজামিনিং অফিসার নিযুক্ত হইয়া কার্য্য আরম্ভ করেন। ইহার পরে তিনি বেঙ্গল দিভিল দার্ভিদে প্রবেশ করেন এবং বাঙ্গালা ও বিহারের বহুস্থানে কার্য্য করেন। রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকাকালে তিনি মিউনিসিপাল, ইনকম্ট্যাক্স, ও কো-অপারেটিভ বিভাগেও কাজ করিয়াছেন। সর্বত্রই তিনি কর্মকুশলতার জন্ম কর্ত্ত\_ পক্ষ ও জনসাধারণের প্রশংসালাভ করিয়াছেন। মহামান্ত রাজসরকার তাঁহার কর্মদক্ষতায় বিশেষ প্রীত হইয়া গভর্ণমেণ্ট ডেসপ্যাচে এ তাঁহার নাম উল্লেখ করেন। স্থুবৃহৎ বেভিয়া (বেহার) মিউনিসিপ্যালিটির ভাইসচেয়ারম্যানরপেও তিনি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। কো-ম্পারেটিভ হ্রা সমি তি ও প্রভিন্সিয়্যাল ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার জন্ম তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন। তুর্ভিক্ষ ও বন্তাসংক্রান্ত কাজেও তাঁহাকে কয়েকবার নিযুক্ত থাকিতে হইয়াছিল। নওগাঁও বন্তার সময় বিপন্নের সাহায্যের জন্ম, নিজের জীবন বিপন্ন করিয়াও তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। অবসরগ্রহণের পূর্কে তিনি কলিকাতা কালেক্টরীর ট্রেজারী অফিসার ছিলেন। কর্ম হইতে অবসর গ্রহণের পরেও, মৃত্যু দিন পর্যান্ত, তিনি কলিকাতার অনারারী প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে

নিযুক্ত ছিলেন। কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি জনহিতকর কার্য্যে মনোযোগ দিয়াছিলেন। দীন হংখী জনের হংখমোচন তাঁহার জীবনের সদাব্রত ছিল। তাঁহার হৃদয়ের একদিক ছিল রাজসরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারীর দৃঢ়তা ও দক্ষতায় ভরা, অপরদিক ছিল তেমনিই স্নেহ-প্রবণ, কুস্থমের মত কোমল, দয়াদাক্ষিণ্য, মমতায় স্থললিত। একই ব্যক্তির মধ্যে এই হুই গুণের সমবয় কদাচিত দৃষ্ট হয়। তিনি একজন পরম জ্ঞানী পুরুষ ছিলেন। কলিকাতা ইউনিভারিসিটী ইনষ্টিটিউটের প্রতিষ্ঠা-তাদের মধ্যে তিনি একজন প্রধান উল্লোগী পুরুষ ছিলেন। তিনি ইতিহাস প্রসিদ্ধ, কলিকাতা শোভাবাজার রাজবংশের ৮মহারাজা শুর নরেক্র কৃষ্ণ দেবের পুত্র পরাজা বাহাত্র গোপেক্র কৃষ্ণ দেবের (আই, সি, এস্,) চতুর্থ কল্যাকে বিবাহ করেন।

তিনি প্রায় ২॥ বৎসর যাবত রক্তের চাপ বৃদ্ধি রোগে ভূগিয়া, গত ১৯০৫ সন ১৫ই আগষ্ট তারিখে প্রায় ৬০ বৎসর বরসে, হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া হঠাৎ বন্ধ হওয়ায়, তাঁহার কলিকাতাস্থ নিজ বাটী ২, ২০১নং হরিপাল লেনে, মৃত্যুমুখে পতিত হন।

২৭শে ভাদ্র ১০৪২ সন তাঁহার ব্যোৎসর্গ শ্রাদ্ধ তাঁহার কলিকাতাস্থ নিজভবনে, বেদপাঠ প্রভৃতির দারা যথাবিহিত শাস্ত্রান্মসারে স্থান্সপন্ন হইয়াছে। বহু বিশিষ্ট পণ্ডিত ও অধ্যাপকমণ্ডলী এই শ্রাদ্ধে যোগদান-পূর্ব্বক যথাযোগ্য বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রাদ্ধবাসরে সংকীর্ত্তন, হমামহোপাধ্যায় পণ্ডিতপ্রবর নীলমণি শাস্ত্রসাগর সার্বভৌম কর্তৃক সংস্কৃত বিরচিত মৃত্তের গুণগাথা, কবি গিরিজা কুমার বস্থ মহাশয় রচিত কবিতা পঠিত ও বিতরিত হইয়াছিল। তিন দিন ধরিয়া বহু দরিদ্রনারায়ণ সেবা, ব্রাহ্মণ স্বন্ধন আপ্যায়ণ, বেদপাঠ প্রভৃতি সকল প্রকার আনুষ্কিক অনুষ্ঠান যথাযোগ্যভাবে সম্পাদিত হইয়াছিল। কলিকাতার সকল শ্রেণীরই খ্যাতনামা ভদ্রমহোদয়গণ তিন দিনই শ্রাদ্ধবাসরে উপস্থিত ছিলেন। বাংলা গভর্ণমেণ্টের মহামান্য মন্ত্রী শুর বিজয়প্রসাদ সিংহ রায়, মহামান্ত বাংলার লাটসাহেবের প্রাইভেট সেক্রেটারী, চীপসেক্রেটারী, রাজা মণিলাল সিংহ রায়, সিয়ারসোল রাজবংশের রাজাবাহাত্র প্রমথনাথ মালিয়া, কলিকাতা হাইকোর্টের মহামাগ্র জজ মিঃ আর, সি, মিত্র, মুশিদাবাদ নবাব বাহাছরের জেনারেল ম্যানেজার মিষ্টার ওয়্যালুল্ ইস্লাম্ প্রভৃতি ভদ্রমহোদয়গণ তাহার মৃত্যুর পরেই ছঃখ প্রকাশ করিয়া তাঁহার পুত্রদিগের নিকট পত্র লিথিয়াছিলেন। তৎকালীন ইংরাজী এবং বাংলা সমস্ত পত্রিকাগুলিই তাহার মৃত্যুতে আন্তরিক ছঃখ প্রকাশ করিয়াছিল। ২ দশে আগষ্ট ১৯৩৫ সালের অমৃতবাজার পত্রিকায় যাহা বাহির হইয়াছিল তাহার অবিকল নকল নিয়ে উদ্ধৃত হইল—"We very much regret to announce the death of Mr. Bankim Bihari Mitra, a retired member of the Bengal Civil Service and Hony. Presidency Magistrate of Calcutta, which melancholy event took place at his Calcutta residence at No. 2-1, Hari Pal Lane in the early hours of the 15th instant at the age of 63 years. The late Mr. Mitra was a great Scholar of his time and was noted for his vast learning both in English and Sanskrit and was awarded a title by the Sanskrit College. He was very closely associated with the late Sir Surendra Nath Banerji and was connected with journalism for many years. The late Sir Edward Baker, who was then the collector of customs, took Mr. Mitra as the first Indian Examining officer in the Calcutta Customs, which was then a forbidden ground for the Indians. Mr. Mitra was later appointed in the Bengal

Civil Service. Besides his Magisterial and judicial duties the late Mr. Mitra was engaged in special duties in the Municipal, Incometax, and co-operative Department of the Government and took an active part in Flood and Famine Relief works. He was for sometime Vice-chairman of the Bettiah Municipality.

The late Mr. Mitra was in failing health for the past  $2\frac{1}{2}$  years and had to retire as the Treasury officer of the Calcutta Collectorate and after his retirement he was appointed an Hony. Presidency Magistrate of Calcutta. He married a daughter of the late Raja Gopendra Krishna Deb Bahadur and was the third son of the late Mr. Harish Chandra Mitra, a great scholar of his time.

He leaves behind his widow, seven sons, four of whom are well-placed in life and two daughters and several grand children and a host of relations and friends to mourn his loss.

We offer our sincerest condolence to the members of the deceased's family."

তাঁহার মৃত্যু সংবাদ পাইয়া, মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই, বাঙ্গালা সরকারের ভূতপূর্ব্ব অর্থসচিব (Finance member) মাননীয় মিঃ জে, এ, এল, সোয়ান্ আই, পি, এস, ছঃথ প্রকাশ করিয়া লণ্ডন হইতে তাঁহার জোঠ পুত্রকে যে পত্র দিয়াছিলেন তাহার অবিকল নকল নিম্নেউদ্ধৃত হইল।

<sup>&</sup>quot;Dear Mr. Mitra,

I am very sorry to hear of your father's death. He was a hard-working and conscientious officer and it was unfortunate that he was handicapped in his career by bad health. I sympathise with you and the rest of the family in your bereavement."

তিনি এরপ ধাঝিক পুরুষ ছিলেন যে তাঁহার মৃত্যুর পবে দাহস্থানে, তাঁহার চিতাশয্যার চারিপার্শ্বে, হঠাৎ ভাগীরথী বারিরাশি কিরপভাবে উঠিয়া আসিয়া ঘেরিয়া ফেলিয়ছিল তাহা তাঁহার মৃত্যুতে কবিবর শ্রীগিরিজা কুমার বস্থ লিখিত নিম্নলিখিত কবিতা হইতেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।

> "চিতাশয্যামাঝে নব ঘটনা ঘটালে, ভাগিরথী বারিরাশি যেথা কোন কালে আসেনিক, সেই দিন সেথা এসেছিল, ছিলে স্থপবিত্র তাই গঙ্গা কোল দিল।"

ভবিষ্কিম বাবুর সাভটা পুত্র, যথাক্রমে প্রবোধ কুমার, প্রকাশ কুমার, সভ্যকুমার, নীহার কুমার, শিশির কুমার, অমল কুমার ও স্থবর্ণ কুমার। সকলেই অমায়িক, মিইভাষা, সরল ও পরোপকারী এবং ছোট তিনটার এখন পাঠ্যাবস্থা বাতিরেকে অন্তান্ত সকলেই প্রায় বিদ্বান ও উচ্চপদে অধিষ্ঠিত। তাহার এক পুত্র কলিকাতার ইম্প্রভ্যেণ্ট্ ষ্ট্রাষ্টে উচ্চপদে কর্ম করেন, আর একজন কলিকাতার কাষ্ট্রমবিভাগের এাপ্রেজার (Appraiser)। তাহার জ্যেষ্ঠা কন্তা এখন মৃতা। তাহার বিবাহ হইয়াছিল, যশোহর জেলার সাগরদাড়ার জমিদার প্রীয়তীক্রমোহন দত্তের সহিত! তিনি উপস্থিত পুলিশ বিভাগের ইনস্পেষ্টর। দিতীয়া কন্তার বিবাহ হইয়াছে, মেদিনীপুর নিবাসী জমিদার বংশে। তৃতীয়া কন্তা অলবয়্রয়া, অবিবাহিতা। বিষ্কিম বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহ হইয়াছে

কলিকাতার পটলডাঙ্গা নিবাসী বিখ্যাত বস্থু বংশে, যাঁহারা "ভোষ" বলিয়া পরিচিত। দিতীয় পুত্রের বিবাহ হইয়াছে ৮প্যারীচরণ সরকার সি, আই, ইর, বংশীয় কন্তার সহিত এবং তৃতীয় পুত্রের, খুলনা নিবাসী স্থবিখ্যাত প্রবল জমিদার শ্রীকুমুদ বন্ধু ঘোষের একমাত্র কন্তার সহিত বিবাহ হইয়াছে।

৺হরিশ বাবুর কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীলাল বিহারী মিত্র মহাশয়ই উপস্থিত তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে একমাত্র জীবিত। সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়নকালে তিনি অনেকরূপ সরকারী পারিতোষিক ও বৃত্তি প্রাপ্ত হন এবং মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতমণ্ডলা তাঁহাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। তিনি তৎকালিন General Assembly হইতে বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং সেখানকার মিশনারী অধ্যাপকগণের প্রিয় শিষ্ম ছিলেন। তিনি সর্ব্বপ্রথম কলিকাতায় Postal Departmentএ প্রবেশ করিয়া পরে নিজ দক্ষতায় জেলার সিনিয়র Post Master অবধি হইয়াছিলেন। উপস্থিত তিনি কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ধর্মকর্ম, পূজার্চনার দ্বারা কালাতিপাত করিতেহেন। তিনি ২৪ পরগণার অন্তর্গত বারুইপুরের বিখ্যাত জমিদার ভক্ষেত্রমোহন চৌধুরীর জামাতা।

ভহরিশবাব্র ছই কন্সার মধ্যে একটার বিবাহ হইয়াছিল মেছুয়া-বাজারের বিখ্যাত ঘোষ বংশীয় ডাঃ ভক্ষেত্রমোহন ঘোষের সহিত। তিনি কমিশরিয়েট বিভাগায় একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। কনিষ্ঠা কন্সার বিবাহ হয়, গরিফা নিবাসী ভ রায়বাহাছর আশুতোষ ঘোষের সহিত। তিনি বাংলা গভর্ণমেন্টের জেলা ও দায়রা জজ ছিলেন।

# কলিকাতার সিমুলিয়া মিত্রবংশ-লতা

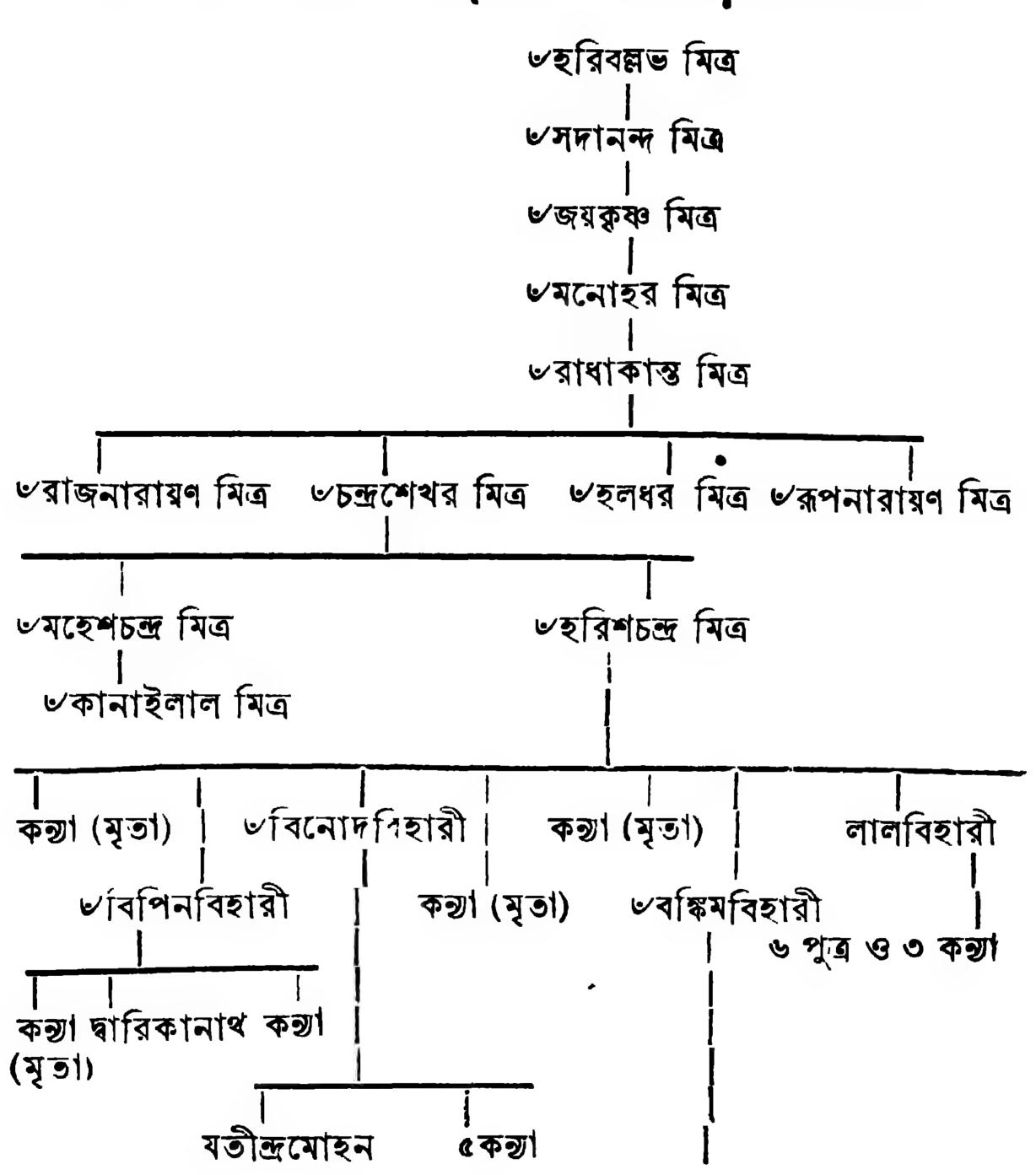





বায় বাহাদ্রর শ্রীযুক্ত ভডিৎভূষণ রায

# রায় বাহাত্বর শ্রীযুক্ত তড়িৎভূষণ রায়

রায় বাহাছর তড়িৎভূষণ রায় বাঙ্গালা ২৭৯৯ শকান্দে ৪ঠা কার্ত্তিক কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা জেলার বিখ্যাত জমিদার স্বর্গীয় বিনোদলাল রায়ের একমাত্র পুত্র ও স্বর্গীয় পিয়ারী মোহন রায়ের জ্যেষ্ঠ পৌত্র।

তিনি ১৮৯০ খ্রীষ্টান্দে প্রথম বিভাগে এন্ট্রান্স পরীক্ষার উত্তীর্ণ হন। ১৮৯৮ খ্রীষ্টান্দে বি এ ১৮৯৫ খ্রীষ্টান্দে আই, এ পরীক্ষার উত্তীর্ণ হন। ১৮৯৮ খ্রীষ্টান্দে বি এ পরীক্ষার প্রতিযোগিতার অষ্টাদশ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টান্দে তিনি সলিসিটারী পাশ করেন।

রায় বাহাত্বর তড়িৎভূষণ জীবনে অনেক জনহিতকর কার্য্য করিয়া-ছেন। যুদ্ধের পূর্ব্বে ও পরে তিনি যাহা করিয়াছেন, তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে দেওয়া হইলঃ—

১৯১৪-- যুদ্ধ ফণ্ডে ৬৭৫২ টাকা দান করেন।

১৯২৫ — দৈগ্রদের জন্ম প্রায় একলক্ষ প্যাকেট দিগারেট দান করেন।

১৯১৬—আলিপুরে আহত সৈন্তদের জন্ম হাসপাতালে ২৫টি শ্যা দান করেন। কাপ্তেন কুককে উহার তত্ত্বাবধানের জন্ম নিযুক্ত করা হয়। উহাতে তাঁহার তিন হাজার টাকা ব্যয় হয়।

সৈন্তদের আহার্য্যের জন্ম খ্রীষ্টীয় যুবক সমিতি ও লেডী কারমাইকেল যুদ্ধ ভাণ্ডারের দ্বারা থাগুসামগ্রী ও ব্যবহারোপযোগী অন্তান্ত দ্রব্য প্রেরণ করেন।

১৯১৭-১৮ সালে গ্রীয়ার পার্কে মহিলাদের জন্ম একটি স্থন্দর মণ্ডপ ২ হুই হাজার টাকা ব্যয়ে তৈয়ার করিয়া দেন। ইহা ছাড়া বেঙ্গলী ব্যাটালিয়ন, প্যাট্রিয়টিক্ মোটর য়্যাম্বলেস, আওয়ার ডে, কুইন্দ্ সিলভার ওয়েডিং ফাণ্ড প্রভৃতিতে অর্থ দান করেন।

কলিকাতার দিতীয়বার যে যুদ্ধ ঋণ কমিটি হয়, তাহা সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্ম বিশেষ পরিশ্রম করেন। যুদ্ধের সময় কতকগুলি তৃষ্টলোকে ইংরাজ সরকারের বিরুদ্ধে হীন প্রচারকার্য্য করিতেছিল, রায় বাহাত্বর সেই সময়ে তাহাদের কার্য্যে বাধা দিতে এবং ভারতীয় বণিক সম্প্রদায়কে বিরুদ্ধবাদীদের প্রভাব হইতে দূরে রাখিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। ১৯১৯ সালের এপ্রিল মাসে কলিকাতায় সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ হইলে বাঙ্গালার মহাজন সভার সেক্রেটারীরূপে তিনি উহা দমন করিবার জন্ম বিশেষ চেষ্টা করেন।

রাউলাট আইনের বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া বাঙ্গালা ভাষায় ৫ পাঁচ হাজার পুস্তিকা বিতরণ করেন ও তাহাতে বিশেষ ফল হয়।

গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক ক্যানাল কাটিবাব স্থন্দর পথ প্রদর্শন করেন, উহাতে এক কোটি টাকা জনসাধারণের বাঁচিয়া যায়।

বেঙ্গল বস্ত্রশিল্পের পরামর্শ বোর্ডের সদস্তরূপে কার্য্য করেন। ইনি পরম রাজভক্ত এবং রাজনীতিক্ষেত্রে মধ্যপন্থী। ১৯২৩ সালে ডেপুটী সেরিফরূপে কার্য্য করেন।

১৯১৫ সালে একাকী বসিবার অধিকার পাইয়া অনারারি প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট্ হন!

দ্বিতীয় দফা যুদ্ধপ কমিটিতে কার্য্য করেন।

বেকার কমিটির সদস্ত। সিটি ইম্প্রভমেণ্ট ট্রাষ্টের সদস্ত। মৃত শুল্ক কমিটির সদস্ত।

ঢাকা জেলার মুনসীগঞ্জ মহকুমায় ৫ হাজার টাকা বায়ে একটি মহিলা ওয়ার্ড প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯২০ সালে বাঙ্গালার গবর্ণর উহার উদ্বোধন করেন। সাইমন কমিশন সমর্থন করেন। ১৯২১-১৯২৬ সাল পর্যান্ত ৬ বৎসর কাল বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায়, বঙ্গীয় মহাজন সভার প্রতিনিধিরূপে সদস্থপদে অধিষ্ঠিত থাকেন।

১৯২৭ সালে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্ত নির্বাচিত হন।
ব্যবস্থা পরিষদের রেলওয়ে পরামর্শ বোর্ডের সদস্ত।
তিন বৎসরকাল উপযু পরি ভারতীয় ফুটবল এসোসিয়েসনের পরামর্শ
সভার সদস্ত।

কলিকাতা ফুটবল লীগের গভণিং বডির সহকারী সভাপতি। ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা ও সহকারী সভাপতি। বঙ্গীয় মহাজন সভার সেক্রেটারী।

ভারতীয় পাটব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক ছিলেন। ত্রিশ বৎসরের উপর সলিসিটরি করিতেছেন।

বহু বৎসর যাবত ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের কমিটির মেম্বর।
রায় বাহাছর তড়িৎভূষণের ছইপুত্র (১) প্রমোদ কুমার রায় বি এ
(২) তরুণ কুমার রায় বি এল এবং এক কন্যা। কন্যাটির সহিত ফরিদপুর জেলার সম্রান্ত বংশীয় বাবু ননীগোপাল রায়ের সহিত বিবাহ হইয়াছে।
প্রমোদ কুমারের সহিত দিঘাপতিয়ার রাজ কুমার হেমেক্রকুমার রায়ের কন্যার সহিত ও তরুণ কুমারের নারায়ণগঞ্জের শ্রীযুক্ত
সীতানাথ পালের কন্যার সহিত বিবাহ হইয়াছে।

# উড়িষ্যার প্রসিদ্ধ কাষ্ঠব্যবসায়ী

### শীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মুখোপাধাায়ের বংশ-পরিচয়।

বঙ্গাধিপতি আদিশ্র পুত্রেষ্টি যজ্ঞে যে পাঁচজন সাগ্নিক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ কান্তকুজ হইতে আনাইয়াছিলেন, তন্মধ্যে নৈষধ চরিত প্রণেতা ভরদ্বাজ্ব গোত্রীয় শ্রীহর্ষ বয়োবৃদ্ধ ও জ্ঞানবৃদ্ধ ছিলেন। তাঁহার অধস্তন ২১শ পুরুষ প্রথম বাঙ্গলা রামায়ণ গ্রন্থ প্রণেতা ক্রন্তিবাস পণ্ডিত ফুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এই ফুলিয়া গ্রামের নামান্তসারে ফুলিয়া মেলের উৎপত্তি। শ্রীহর্ষের অধস্তন ২৭শ পুরুষ কুলীন। ইনি তৎকালীন সমাজে অতি মাননীয় ছিলেন, কুলীন প্রধান বলরাম ঠাকুর, বিষ্ণু ঠাকুর ইঁহার খুল্লভাত ছিলেন।

"অষ্টদলে অষ্টজন মধ্যে বলরাম গোপীনাথ সহ নৃত্য করে অবিরাম।"

এই বলরাম ঠাকুর ফুলিয়া গ্রাম হইতে হুগলি জিলার অন্তর্গত বলাগড় গ্রামে আসিয়া বাস করেন এবং কিম্বদন্তী এই যে তাঁহারই নামামুসারে বলাগড় নামের উৎপত্তি। বলরাম ঠাকুরের অধস্তন ৬ প্রক্রম হুর্গা প্রসাদ গৌরীশঙ্কর নামে খ্যাত ছিলেন এবং অতি প্রসিদ্ধ শ্রেষ্ঠ কুলীন ছিলেন। নবদ্বীপাধিপতির গুরু বংশীয়গণ কাঞ্জারী শুদ্ধ শ্রোতিয় হুইলেও ধনীশিয়ের অমুকরণে নিজেরাও তৎকালিন প্রসিদ্ধ কুলীনে কন্তা সম্প্রদান করা অতি গৌরবের কার্য্য মনে করিতেন। এই জন্ত মহারাজা-ধিরাজ ক্ষণ্ণচল্রের ইষ্টদেব প্রসিদ্ধ পণ্ডিত রামভদ্র স্থায়ালঙ্কার উক্ত গৌরীশঙ্কর মুখোপাধ্যায়কে কন্তাদান করিয়া নদীয়া জিলান্তর্গত ধর্মাদা গ্রামে বাস করান। এই ধর্মাদা গ্রাম তথন অনেক বেদক্ষ ব্রাহ্মণ এবং স্থপণ্ডিতের

লীলাভূমি ছিল। বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত নাটা পরিশিষ্ট প্রণেতা তৎ-কালীন শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক ও স্থকবি কৃষ্ণানন্দ বিত্যাবাচপতি তথন মহারাজ ক্লফচন্দ্র কর্ত্তক অনুরুদ্ধ হইয়া এই ধর্মদা গ্রামে বাদ করেন। তাঁহার কৃত নাট্যপরিশিষ্ট এক অপূর্ব্ব গ্রন্থ। একাধারে নাটক ও ব্যাকরণের সূত্র ও উদাহরণাদি সমাবিষ্ট এমন সংস্কৃত গ্রন্থ আর দিতীয় নাই বলিলেও বোধ-হয় অত্যুক্তি হয় না। দর্শন ও অলঙ্কার শাস্ত্রে তাঁহার গভীর জ্ঞান ছিল। দর্শনের শব্দাক্তি প্রকাশিকা পরিশিষ্ট তাঁহার অগ্রতম গ্রন্থ। তিনি দার্ঘজীবন লভে করিয়াছিলেন—যৌবন বয়সে মহারাজ ক্ষণ্ডক্রের সভায় প্রবেশ করেন এবং ক্লফচন্দ্রের অধস্তন অষ্ট্রম পুরুষ মহারাজ ক্ষিতীশচন্দ্রের বাল্যকালে প্রায় শতবৎসর বয়ঃক্রম কালে পরলোক গমন করেন। তিনি শুদ্রের দান কখনও গ্রহণ করেন নাই ৷ গৌরীশঙ্কর মুখোপাধায়ের পুত্র রামধন এই কৃষ্ণানন্দ বিভাবাচষ্পতির নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। রামধন তথন কুলীন সমাজের অগ্রণী ছিলেন: তিনি অতি তেজস্বী, নিভীক, নিষ্ঠাবান এবং সদাচার সম্পন্ন ছিলেন। তাঁহার সময়ে ধর্মদা গ্রামের মুখোপাধ্যায় পাড়ার প্রায় সকলেই তাহার আশ্রয়ে নির্ভয়ে বাস করিতেন—তিনিই সকলের অভাব অভিযোগ মোচন করিতেন। প্রতি-বেশাদের আহ্বান করিয়া ভোজন করান তাঁহার নিত্যকর্ম ছিল। রামধনের দশপুত্র তাঁহার জীবদশাতেই পরলোকে গমন করেন। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ ব্রজনাথ ও অন্তত্ত্ব পুত্র রমেশচন্দ্রের বিবাহ হইয়াছিল। ব্রজনাথ নদীয়া জিলার জয়রামপুর গ্রামের জমিদার, পুশিলাল শ্রোতিয় দেবনাথ মৌলিকের এক মাত্র কন্তা মোক্ষদা দেবীকে বিবাহ করেন। রযেশচন্দ্রের বিবাহও উক্ত জয়রামপুর গ্রামের ঐ বংশীয় কাশীনাথ মে লিকের কন্তার সহিত হয়। ব্রজনাথ ২৪ বংসর বয়সে এক বংসর বয়স্ক পুত্র যতুনাথকে রাখিয়া পরলোক গমন করেন। তিনি অল্ল বয়সেই তৎকালীন নিমক মহলে উচ্চ পদলাভ করিয়া যথেষ্ট অর্থ-উপার্জ্জন করেন

এবং পাকা ইমারত নির্দ্মাণ জন্ম ইষ্টক প্রস্তুত করিয়া যান। রামধনের একটা কন্তা জয়কালী দেবীর বিবাহ ঢাকাজিলার নবকুমার বন্দ্যো-পাধ্যায়ের সহিত হয়। রমেশচন্দ্রও পিতার জীবদ্ধশায় একটী পুত্র রাধিকানাথ এবং তুইটা কন্তা রাখিয়া পরলোক গমন করেন। ১২৮০ সালে রামধন এই ছই পৌত্র যতনাথ ও রাধিকানাথকে রাখিয়া স্বর্গা-রোহণ করেন। তথন সমস্ত সংশারের ভার যতুনাথের উপর পতিত হয়। তিনি অপেকাকত অলব্য়স্ত হইলেও এই গুরুভার অতি বিচক্ষণতা এবং স্থবিবেচনার সহিত বহন করেন। তাহাব সম্পত্তির আয় খুব বেশী না হইলেও তিনি পরিমিতবায়ী, সংযমী, অতিথিপরায়ণ এবং দরিদ্রবন্ধ ছিলেন। তাঁহার নিক্ষলক্ষ চরিত্র এবং নিরপেক্ষতা চেতু সকলেই তাঁহাকে বিশেষ সন্মানের চক্ষে দেখিতেন। ধর্মদা বা নিকটস্থ অন্ত গ্রামে কোন বিবাদ উপস্থিত হইলে বিবাদমান উভয় পক্ষই যত্নাথের স্থা এবং নিরপেক্ষ সালিসি বিচারলাভের জন্ম উদ্গ্রীব হইতেন। যত্নাথ নবদীপাধিপতি মহারাজ শ্রীশচন্দ্রের গুরু পার্শ্ববতী বহির্গাছি গ্রাম নিবাসী পণ্ডিত গোপীনাথ বিভারত্বের সহোদর পণ্ডিত কৃষ্ণকুমার ভাায়রত্ব ভট্টাচার্য্যের জ্যেষ্ঠা কন্তা চণ্ডীকালি দেবীকে বিবাহ করেন। নবদ্বীপাধি-পতির গুরুবংশীয়েরা তথন প্রায় সকলেই সংস্কৃত বিভালোচনা, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাতেই ব্যস্ত থাকিতেন। এই বংশেরই প্রসিদ্ধ পণ্ডিত রঘুমণি বিত্যাভূষণ বিখ্যাত গ্রন্থ দত্তক চন্দ্রিকা প্রণেতা যতনাথের শ্বশুর ক্লঞ্জ-কুমারের নদীয়ার বিদ্বান সমাজে দার্শনিক বলিয়া খ্যাতি ছিল। কৃষ্ণ-কুমার অপেক্ষাকৃত অল্ল বয়সে মাত্র হুইটা অপ্তাপ্ত বয়স্কা অবিবাহিতা কন্তা রাখিয়া পরলোক গমন করার পর তাঁহার জ্যেষ্ঠাকন্তা চণ্ডীকালি দেবীর সহিত যতুনাথের বিবাহ হয়। যতুশাথ, মহামহোপাধায় পণ্ডিত কৃষ্ণানন বিতাবাচম্পতি সরস্বতীর ভাতুপুত্র, সম্বন্ধ নির্ণয় প্রণেতা প্রসিদ্ধ পণ্ডিত লাল মোহন বিত্যানিধির নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। যতুনাথের প্রজাবর্গ

তাঁহাকে তাঁহাদের 'মা বাপ' স্বরূপ জ্ঞান করিত এবং তিনি সর্ব্বদা তাহাদের অভাব মোচনে যত্নবান ছিলেন। তিনি কদাচিৎ তাঁহার প্রজার নামে বাঁকি খাজনার নালিশ করিতেন এবং বহুবৎসবের খাজনা বাঁকি হইলেও কথন তাঁহার প্রজাবর্গ তামাদি ওজর করিত না। যত্নাথ বাং ১২৪৮ সনে জন্ম গ্রহণ করিয়া ১৩২৩ সালে পরলোক গমন করেন। যত্নাথের চারিপুত্র যোগেশচন্দ্র, হরিচরণ, স্থরেশচন্দ্র এবং প্রভাসচন্দ্র। যোগেশচন্দ্র স্থরেশচন্দ্র এবং প্রভাসচন্দ্র পৃথক পৃথক ব্যবসা কার্য্যে ব্রতী হইয়া বিভিন্ন স্থানে বসবাস করিতেছেন। মধাম হরিচরণ পৈত্রিক বাসস্থানে থাকিয়া পৈত্রিক বিষয় কার্য্যাদি পর্য্যবেক্ষণ করেন। যত্নাথের জ্যেষ্ঠ পৃত্র যোগেশচন্দ্র কার্চ্ঠ ব্যবসায় উপলক্ষে সম্বলপুরে বাস করেন, তাঁহার চারিপুত্রও ঐ ব্যবসারে লিপ্ত আছেন। যোগেশচুন্দ্র সম্বলপুরের মধ্যে একজন খ্যাতনামা লোক। তিনি জনপ্রিয়, অমায়িক এবং সরল প্রকৃতি বিশিষ্ট।

প্রভাসচক্র অনেকদিন কলিকাভার নিকটবর্ত্তী পাটকল সমূহে বিল্ডিং কন্ট্রাক্টারের কার্যা করিয়া এক্ষণে কলিকাভার বাটা থরিদ করিয়া বাস করিতেছেন।

যত্নাথের তৃতীয় পুত্র স্থরেশচক্র একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ কাষ্ঠব্যবসায়ী।
তিনি একপ্রকার কপর্দিকশৃন্য অবস্থায় ব্যবসা আরম্ভ করেন এবং কেবলমাত্র নিজ সততা এবং প্রতিভাহেত্ ব্যবসায়ে উন্নতি লাভ করেন। তিনি
ব্যবসাকার্য্য উপলক্ষে উড়িয়ার প্রসিদ্ধ গড়জাত সামস্তরাজ্য বামড়াতে
বসবাস করেন। তাঁহার বামড়ার গৃহ একটা স্বরহং অতিথিশালা
বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ধনী, নিধনী, বাঙ্গালা, অবাঙ্গালী, জাতিধর্ম
নির্বিশেষে সেথানে সকলেরই অবারিতদার। তিনি স্বাধীনচেতা,
অমায়িক, সদালাপী, অনাড়ম্বর প্রিয় এবং স্পষ্টভাষী। যাহা করিবেন
বলিয়া মুখে বলিবেন তাহা নিশ্চয়ই সম্পন্ধ করিবেন—তাঁহার কথার

অন্তথা হয় না । অনেক স্কুল কলেজের দরিদ্র ছাত্রের শিক্ষাব্যয় গোপনে বহন করিয়া থাকেন। তিনি দরিদ্রবন্ধু; প্রতিবৎসর ১লা বৈশাথ তাঁহার বামড়ার বাড়ীতে কাঙ্গালী ভোজন আজ প্রায় বিংশতি বৎসরের অধিক কাল হইতে চলিয়া আদিতেছে। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ৩রা ফেব্রুয়ারী তিনি মাতুলালয় বহির্গাছি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯০১ অব্দে তিনি মুড়াগাছা স্থল হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তার্ণ হন। স্থলে তিনি বুদ্ধিমান ও মেধাবী ছাত্র বলিয়া পরিগণিত ছিলেন এবং বাধিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিতেন। এণ্ট্রেন্স পরীক্ষার পর তিনি কৃষ্ণনগর, বহরমপুর এবং বঙ্গবাদী কলেজে এক্, এ পড়েন। কিন্তু ম্যালেরিয়ায় তাহার শরীর বড়ই রুগ্ন ছিল; স্থতরাং অস্থতা জন্ম পড়া শুনা ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। কলেজ পরিত্যাগের পর তিনি কয়েক বংসর তৎকালীন প্রসিদ্ধ কাণ্টব্যবসায়ী বি, বড়ুয়ার নিকট থাকিয়া ব্যবসা কার্য্যাদি শিক্ষা করেন—কিছুদিন তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠাগ্রজ যোগেশচক্রের ব্যবসাকার্যাদি ও পরিচালনা করিয়াছেন। তাঁহার সততা এবং কার্য্যতৎপরতার বিষয় উক্ত বি. বডুয়া কথাপ্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ ইংরাজ কাষ্ঠ ব্যবসায়ী বি, টি, টি, কোংর ম্যানেজার মিঃ হুইফিন সাহেবকে বলেন। এজন্ত উক্ত সাহেব স্থ্রেশবাব্কে আহ্বান ক্ষিয়া প্রথমে ক্ষেক মাসের জন্ম ১৯১২ অব্দে অপেক্ষাক্বত অল্ল বেতনে কার্য্যে নিযুক্ত করেন। কয়েক মাদের মধ্যেই সাহেব তাঁহার সভতা, একাগ্রতা এবং কার্য্যতৎপরতায় এতদূব সম্ভষ্ট হয়েন যে তিনি তাহাকে কোং'র বোনাই প্রেটের বৃহৎ জঙ্গলের কণ্ট্রাক্ট কার্য্য দেন এবং তাহা হইতেই তিনি স্বাভাবিক সততা এবং চরিত্র বলে উন্নতি লাভ করেন। এক্ষণে কয়েক বংসর হইতে তিনি নিজেই স্বনামে জঙ্গলের পাট্টা লইয়া কার্য্য করিতেছেন এবং তিনি বি, এন্, রেলওয়ে ইষ্টার্ণ গ্রুপের একজন বিখ্যাত কণ্ট্রাক্টর। বামড়া বোনাই প্রভৃতি অনেক রাজ্যের সামন্ত নূপতিরন্দ তাঁহার বিবিধ সদ্গুণের জন্ম তাঁহাকে

বিশেষ শ্রন্ধা এবং প্রীতির চক্ষে দেখিয়া থাকেন। করেক বংসর হইল তিনি স্বর্গায় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাটী থরিদ করিয়া আমূল জীর্ণ সংস্কার এবং তাহার উপর গৃহাদি নিম্মাণ করিয়া তাহাতে সময়ে সময়ে বাস করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুত্র ও পৌত্র ধনী মাড়োয়ারীর নিকট এই বাটা বন্ধক রাখিয়াছিলেন এবং পরে ঐ ঋণ হেতু এই বাটা মাড়োয়ারিরই হস্তগত হব। স্থরেশবাবু এই বাড়ী অ-বাঙ্গালীর কবল হইতে উদ্ধার করিয়া বাঙ্গালীর মুখ রক্ষা করিয়াছেন।

১৯২৩ অব্দে বামভার পর্বতময় রাস্তাব নিজের মোটর চালাইতে পাহাভে ধার্কা লাগিরা মোটর উল্টাইয়া বায় এবং তাঁহার দক্ষিণ পদ খঞ্চ হইয়া বায়। সেই সময় হইতে তাঁহার বিস্তৃত কারবারের অনেক বিয়য় পর্যাবেক্ষণ জন্ম তাঁহার স্বোগ্য মাানেজার শ্রীব্দিষ্টিব প্রসাদ দাসের উপর নির্ভর করিয়া স্বরং অনেক সময় কলিকাভার বার্ট্টিতে অবস্থান করিয়া থাকেন। সুধিষ্টির প্রসাদ কটক বাজপুরবাসা উভিয়া হইলেও স্পরেশচক্রের অতি বিখাসা। স্পরেশচক্রের শিক্ষার গুণে স্থিটির প্রসাদের অমায়িকভা, নিবিরেরাধিভা এবং সভভায় সকলেই সম্ভট্ট।

সুরেশচক্রের ছই পুত্র এবং চারি কন্তা। তাহার জােঠ পুত্র শ্রীমান্
শস্তক্র এবং কান্দ্র শ্রিমান্ সমরেশচক্র। শস্তক্র ১৯১৮ খুঠাকে বামড়ায়
জন্মগ্রহণ করেন—এক্ষণে স্থলের ছাত্র। সমরেশচক্র এখনও শিশু। সুরেশচক্রের প্রথম। কন্তার বিবাহ হুগলি বলগেড় নিবাসী প্রসিদ্ধ কুলান ভশ্রীকৃষ্ণ
বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ সুরেক্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত এবং
মবামা কন্তার বিবাহ ঢাকা জিলার দিঘলিয়া গ্রাম বামা, মৈমনসিংহ সরিহাবাড়ার প্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীবৃক্ত তুর্গামোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের একমাত্র পুত্র
শ্রীমান্ ভবনীমোহনের সহিত হইয়াছে। স্থার ছাই কন্তা এখনও স্প্রাপ্রব্যার এবং স্বিবাহিতা। ইহাদের বংশে কৌলিন্ত মর্যাদা পূর্ব্বাপর এখন
পর্যান্ত সম্পূর্ণ গ্রন্ধ্র জাতে।

স্বেশ্চন্দ্রের পিতা যত্নাথের ভাগিনের প্রীযুক্ত শশধর বন্দ্যোপাধ্যার এম্ এ লক্ষ্ণে বিশ্ববিচ্চালয়ের অন্ধ্যাপক। তথার ২৫ বংসর অধ্যাপকতা করিয়া সম্প্রতি তিনি অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। শশধরের তই পুত্র—ক্ষেষ্ঠ কুমার নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এদ্ সি পাইনা বিজ্ঞান কলেজের অধ্যাপক; সম্প্রতি "রায় সাহেব" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। কনিষ্ঠ পুত্র অনাদিনাথ এম্ এ পাশ করিয়া এক্ষণে লক্ষ্ণে বিশ্ববিচ্চালয়ের অধ্যাপক পদে ব্রতী আছেন। শশধর বিবাহ করেন ভাগলপুরে তেজনোরায়ণ জুবিলী কলেজের ভৃতপূর্ব অধ্যক্ষ, শান্তিপুর নিবাসী ৬হরি প্রসর মুখোপাধ্যায়ের কন্তাকে।

## বংশলতিকা

### পিতৃবংশ

কালুকাগত শ্ৰীহৰ্ষ হইতে অধস্তন ২৭শ পুৰুষ।



### বংশ-পরিচয়

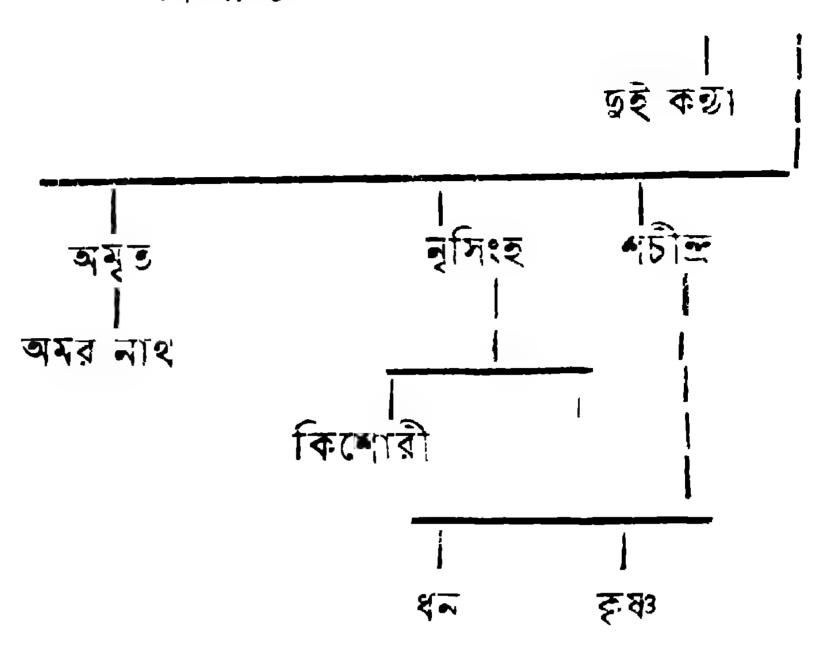

#### মাতৃবংশ

মহারাজানিরাজ আদিশ্রের যজে আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণ মধ্যে বাংশু গোত্রীয় ছান্দড়ের অধস্তন ১২শ পুরুষ যছনাথ বিভালন্ধারের তিন পুত্র— ছোর্র গোপালের পুত্র প্রসিদ্ধ কুমুদ স্থায়বাগীশ (১৪) তংপুত্র রবুনাথ সৈদ্ধান্থবাগীশ (১৫) ইনিই নবদ্বীপাদিপতি রাজ্ঞা রুত্র রামকে দীক্ষা দেন এবং ১ম রাজ্ঞক। তংপুত্র রুক্ষদেব বিভাবাগীশ (১৬) পৌত্র রামচন্দ্র তকালন্ধার (১৭) প্রপৌত্র রামভদ্র স্থায়ালন্ধার (১৮) মহারাজ রুক্ষচন্দ্রের গুরু। রামভদ্র, রামগোপাল, রামকেশব এবং রামশরণ এই চারি সহোদর প্রাক্রমে বহির্গাছি, ধর্মাদা, বাঘ্মাচড়া এবং সিমলাবাদী। রামভদ্রের প্রাত্তা স্থাক্রমে বহির্গাছি, ধর্মাদা, বাঘ্মাচড়া এবং সিমলাবাদী। রামভদ্রের প্রাত্তা স্থাক্রমে বহির্গাছি প্রস্থাদা (গৌরীশঙ্কর) বিবাহ করেন। রামভদ্র প্রস্থা কর্মান বাম তর্কবাচম্পত্তি (১৯) তৎপুত্র রামশঙ্কর (২০) রামশন্ধরের তিন পুত্র রুক্মিণীনাথ শিরোমিণি, রাধানাথ ন্যায়পঞ্চানন এবং রুদ্রনাথ বিভালান্থকিতি (২১) এই পর্যান্ত যিনি যে বিভাল পারদর্শী তদন্মবায়ী উপাধিলাভ করিতেন।

#### ২১ রাধানাথ



## রায় সাহেব যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোগায়

#### জন্ম ও বংশবিবরণ

রার সাহেব যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যার ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত নৈহাটা গ্রামে ইং ১৮৭০ সালের জান্ত্রারী মাসে জন্মগ্রহণ করেন ই হার পিতৃদেবের নাম স্বর্গীয় রামলাল বন্দ্যোপাধ্যার ও মাতৃদেবীর নাম স্বর্গীয়া মহামায়া দেবী!

এতদেশে সাগিক ব্রাহ্মণ না থাকায় মহারাজা আদিশুর পুত্রেষ্ট্রি ষজ্ঞ সমাধা করিবার মানসে কান্তকুক্ত হইতে যে বেদ-পারগ পঞ্চ-ব্রাহ্মণ আনরন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে মহাপণ্ডিত ভট্টনারায়ণ বা বাণভট্ট অন্তত্তম : রায় সাহেব যোগেজনাথ উক্ত পণ্ডিত শ্রেষ্ঠ ভট্টনারায়ণেরই বংশধর।

ষোগেন্দ্রনাথের পৈতৃক বাসগৃহ হুগলী জেলার রুটাশ চন্দ্রনগরের গড়বাটা অঞ্চলে। বহুকাল হইতে যোগেন্দ্রনাথের পূর্ব্বপুরুষগণ চন্দ্রনগরেই বসবাস করিয়া আসিতেছিলেন। সেই সময় ঐ অঞ্চলে অনেক সম্ভ্রান্ত ও বিদ্ধিষ্ণু ব্রাহ্মণ পরিবারের বসবাস ছিল। যোগেন্দ্রনাথের পূর্ব্বন্ধ্রণণ সকলেই নিষ্ঠাবান ও কৌলিন্তুমর্য্যাদা প্রাপ্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং ঐ অঞ্চলের সকলেই তাঁহাদের ভক্তি ও সন্মান করিত। তাঁহারা কেহই চাকুরীজীবি ছিলেন না। সকলেই স্বাধীনভাবে জীবন যাপনকরিতেন এবং দোল, দূর্গাপূজা প্রভৃতি সদ্মুদ্ধান মহাসমারোহে সম্পত্ন করিতেন। ইহাদের পরবর্ত্তী জ্ঞাতিবর্গের মধ্যে কয়েকটা বিখ্যাত নাম এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগা। যথাঃ—(১) স্বর্গীয় মহাম্বাকালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ ইনি দর্শনশাস্তের প্রথম এম এ, উপাধিধারী



রায় সাতেব যোগেন্দ্রনাথ বান্দ্রাপাধ্যায়

কলিকাতাব ডাফ্কলেজের ( Duff College) দর্শনশাস্তের অধ্যাপক, কলিকাতা হাইকোর্টের অ্যাড্ভোকেট, কলিকাতা বিশ্ববিভালয়ের রেজিষ্টার, বঙ্গীণ বাবস্থাপক সভার সদস্ত ও প্রসিদ্ধ বাগ্মী এবং গৃষ্টায় ধক্ষের বিশিষ্ট প্রচারক ছিলেন। (ইনি যোগেন্দ্রৈর মাতা মহামায়া দেবীরও সম্পর্কে পিদ্ভুতো ভ্রাতা হইতেন) যাঁচার মৃত্যুর অবাবহিত পবে কবরস্থানে বাঙ্গালার লেফ্টান্তাণ্ট গভর্ণর স্থার এণ্ডরুফ্রেজার (Sir Andrew Fraser, Late Lieutenant Governor of Bengal) মহোদয় ও কলিকাতার বিশিষ্ট এবং উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন (১) তদীয় ভ্রাতুপুত্র স্থনামধন্ত পুরুষ স্থগীয় ব্রহ্মবান্ধব উপাধারে (ভবানিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়) ইউরোপে প্রথম বেদাস্ত প্রচাবক. "সন্ধা" পত্রিকার সম্পাদক এবং দেশসেবাব্রতের ব্লিরাট যাজ্ঞিক ছিলেন ' উক্ত পত্রিকার বিরুদ্ধে মকর্দমার সময় ইনি ক্যাম্বেল হাঁসপাতালে অস্ত্র-বুদ্ধিরোগে ইং ১৯০৭ সালের ২৭শে অক্টোবর তারিখে অকালে প্রাণত্যাগ করেন। (৩) স্বর্গীয় কালীপ্রদান কাবাবিশারদ। ইনি স্বদেশগ্রে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের একজন বিশিষ্ট কণ্মী এবং বিখ্যাত "হিতবাদী" পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ( 8 ) বালী নিবাদী স্বর্গীয় রায় অবিনাশচন্দ্র বন্যোপাধাায় বাহাত্র (শান্তিরাম নামে অভিহিত্)৷ পাতিয়ালা মহারাজার ভূতপূর্ব মন্ত্রী, তংকালীন বালী-মিউনিসিপ্যালিটার চেযার-মান ছিলেন। যোগেক্রনাথের পিতা রামলাল চলননগরেই অকালে কাল্গ্রাসে পতিত হন। তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই যোগের-নাথের মাতামত মহাশয় তাঁহার সন্তবিধবা এবং অন্তঃসত্না জোষ্ঠা কন্তাকে ও তাঁহার পুত্রকগ্রাগণকে চন্দননগর হইতে নৈহাটীর নিজ বাটাতে লইয়া আদেন। উহারই ২।১ মাস পরে একাদশীর উপবাদাবস্থায় মাতামহ গৃহে বে'গেন্দ্রাথের জন্ম হয।

### মাতামহ পরিচয়

্যাগেজনাথের মতোমতের নাম স্বর্গীয় জীনাথ টেটাপাধ্যার মহাশ্য। ইনি মহাবাজা প্রতাপাদিতোর মন্ত্রী ও প্রধান সেনাধাক্ষ, বিখ্যাত শঙ্কব হইতে ৭ম পুরুষ; তিনি মোগল সমটে আকবরের সহিত্যুদ্ধে বিশেষ ক্তিহের পবিচয় দিয়াছিলেন (বংশপরিচয় দ্রষ্টবা)। ইংরাজেরা গখন বাঙ্গালায় রাজ্যণাসনেব জন্ম কলিকাভায় মিলিটারী সোডের ( Military Bould) স্পষ্টি ক্রেন, তথন শ্রীনাথ বাবু উক্ত বোর্ডের একজন বিখ্যাত কম্চানী ছিলেন। তিনি অভিশ্য সাজিক ও চরিত্রবান, পর্ভিভকাবী ও সাধু প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি গ্রামের ও তংপার্ধবর্তী গ্রামা সমূহের জনসংপারণের নিকট 'বড়কতা' নামে অভিচিত ও খ্যাত ছিলেন এবং সেই জন্য ভাষার বাসগৃহকেও সকলে 'বডবাড়ী" বলিয়া নিদিষ্ট কবিতেন। তিনি ৮২ বংসর বয়সে পত্নী, ৩টা পুত্র, ২টা কল্যা ও বহু পৌত্র ও দৌহিত্রাদি রাখিয়া সজ্ঞানে পরলোক গমন কবেন। ভাশ্চণোৰ বিষয় এই যে, তিনি জ্ঞানোদয় হইতে মৃত্যুকালাৰধি কোন ও প্রকাব রোগযন্ত্রনাদি ভোগ করেন নাই, এমন কি, মৃত্যুর ১৫ মিনিট পূদেও কোনও রোগাদি পবিলক্ষিত হয় নাই। তাঁহার পুতেরা সকলেই বিশেষ কৃতিবান প্রুষ ছিলেন ব তাঁহার পুত্র ও পৌত্রদের মধ্যে কয়েকজনের নাম এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। (১) শ্রীনাথ বাবুর জোটপুত্র অগীয় উমাচরণ চট্টোপাধাায় মহাশ্য কলিকাভায় গ্রভণ্মণ্টের স্ট্রাম্প ও ষ্টেশ্নারী (Stamp & Stationery) অফিসের একজন বিশিষ্ট কম্মচারী ছিলেন এবং বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক ভাতাব বেবিণী সাহেব হথন কলিকাভায় হোমিওপ্যাথিকের প্রচার কার্যোর জ্ঞু ছাত্র সংগ্রহ করেন, সেই সময় উমাচরণ বাবু তাঁহার একজন বিখ্যাত ছাত্র ছিলেন এবং উক্ত শান্তে বিশেষ ব্যংপত্তি লাভ করায় তংকালে বিনামুল্যে দাত্রা চিকিৎসা করিতেন। তিনিও পিতার ভারে ধান্মিক



डेशित भवितात्रत् वाध भाएडत एशहारीक्नमाथ नहम्माश्र ह

中国 क्रिया हामहो इण्डिमी एम्स क्या है यहाँ शुष्टात्र थत्रार द्याहिध्यम्, याराज्ञ छ्र मछोरम्न – वाम्मिक म्हेट्ट – त्मेहित ने'रब्नमाथ, भ्य भुड मम्भाम, (व्याह्म भून द्याश्रम्म, अर भूष क्रिने とうできる ひつー 4 केपरिष्ठ वार्गातक इहा ह — कतिरु ंडियाद इंजिपि**ड** नाम्नान हहा है। (ग्राटर,स्ताध, त्रहर्भाषाले डिड्डे निन्न THE SHIP (ब्रहनाजी, म्योहिको ज्रिक्षा, भाज स्पेषाधमाम, १४५) जुरांबकणा, जाहित कर्या मित्रजी कमकलाजा तमने (तम्हार दे क्या निष्य )। কেত্রসাদ, দৌতিতা সরোজক্ষাব ট নিম্লক্ষাব। ১ম প্রবণ্ শীমতা অনিলা দেবী, রায় সাচেব श्रियकी उक्ला

ও পবে:পকাবী বাজি ছিলেন। ইঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রদ্ধেয় রায় সাহেব প্রাধচন চটোপাধায়ে মহাশায় ( Late Registrar of Assurances Calcutta & now President, Registration Association, Beng il. ) কলিকাতার রেজেষ্টা অফিসের ভূতপুর্ব রেজিষ্ট্রার ছিলেন এবং এখন বঙ্গীয় রেজিষ্ট্রেশন্ এসোসিয়েশনের সভাপতি। ইনি এখন তাহার একমাত্র পুত্র শ্রীমান পাকাণ্ডী কিন্ধরের সহিত ভবানীপুবে ১০৪নং হরিশম্থাজ্ঞী রোডস্থ নিজ বাসভবনে অবস্থান ক্রিভেছেন। শ্রীমান পাকাতীকিঙ্কর কলিকাতায় পোর্টকমিশনারদিগের এপ্টেরে বত্তমান সহকারী স্পারিণ্টেণ্ডেণ্ট্। (২) স্বগীয় নগেন্দ্রনাথ 5টোপাণার মহাশর শ্রীনাথ বাবুর মধাম পুত্র। যথন ইংরাজের। প্রথম অসেয়ের রাজধানী শিলংএ স্থাপিত করেন এবং শিলং ও আসাম প্রভৃতি অঞ্চল যথন Non Regulated Province অর্থাৎ পুলিসের হাংত গ্রস্ত ছিল সেই সময় ইনি আসাম পুলিসের ইন্স্পেক্টর জেনারল্ থাফিদের প্রথম বড়বাবু ছিলেন। তিনি অত্যন্ত আমোদপ্রিয় ও পরোপকারী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহাকে সকলেই ভক্তিশ্রদা করিত। তংকালে তিনি শিলংএ বহু বাঙ্গালী ও অন্তদেশীয় ব্যক্তিগণকে ১ক্রেরা করিয়া দিয়াছিলেন। শিলং এর প্রথম বাঙ্গালী থিয়েটার তাঁহারই গপুক্কৌর্তি। নগেন্দ্র বাবুর তৃতীয় পুত্র জনপ্রিয় ডাক্তার রায় সাহেব গগনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বত্ত্যানে গাডেনরিচস্ত বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে ইাসপাভালের প্রধান বাঙ্গালী চিকিৎসক। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান শ্চীন্দ্রনাগ ও উক্ত রেলওয়ের একজন এম, বি, ডার্জার। (৩) স্বর্গায় শ্রীনাথের কনিষ্ঠপুত্র স্বর্গীয় ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কলিকাতার পাব্লিক ওয়ার্কদ্ ডিপার্টমেণ্টের ( Public Works Deptt. ) একজন পদস্থ কর্মচারী ছিলেন। ইঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত শ্রীশচক্র 5ট্টোপাধ্যায় আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের জরিপ, চাঁদপুর রেলওয়ের প্রথম

নির্মাণ কার্য্য ও ইইইণ্ডিয়ান রেলওয়ের দক্ষিণ বেহারের জরীপের কার্য্য শেষ করিয়া ২৪ বংসর বয়ক্রম কালে Secretary of Stateএর নিকট হইতে Covenant পাইয়া ইং ১৮৯৭ সালে ব্রিটিশ পূর্ব্ব আফ্রিকায় গমন করেন ও সেথানৈ Uganda Railwayর একাউণ্ট্যাণ্টএর পদে নিযুক্ত হন। পরে গত মহায়ুদ্ধের সময় উক্ত রেলওয়ে সমর বিভাগের অধীনে চলিয়া যাইলে ইনিও উক্ত আফিসে সামরিক বিভাগে নিয়ুক্ত হন। গত ইং ১৯১৬ সালে ছুটী লইয়া স্ত্রী, পুত্র, কক্তাদিসহ স্বদেশে ফিরিয়া আসেন এবং কয়েকমাস নিজ বাটীতে অবস্থানের পর স্ত্রী পুত্র ও কন্তাগণকে নৈহাটীতে রাথিয়া পুনরায় আফ্রিকায় গমন করেন এবং টাংগা-অসাম্বরা প্রদেশের Pay-Master নিয়ুক্ত হন। য়ৢদ্ধ শেষ হওয়ার পর এবং ঐ, সময় স্ত্রীর হঠাৎ মৃত্যু হওয়ায় কর্ম্মত্যাগ করিয়া নৈহাটীর বাটীতে ফিরিয়া আসেন। য়ুদ্ধের সময় বিশেষ কৃতিত্বের জন্ত ওটা বিশেষ পদক প্রাপ্ত হন।

যোগেল্রনাথের পিতা রামলাল একাধিক বার দার-পরিগ্রহ করেন। প্রথমা দ্রীর গর্ভে তিনটা প্র সন্থান হয়, তন্মধ্যে ছইটা ভাঁহাদের জীবদ্ধায়ই অতি শৈশবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। প্রথমা দ্রীর জীবিত পুর সন্থানের নাম হরিচরণ বন্দ্যোপাধায়ে। তিনি পিতার মৃত্যুর পরও অনেকদিন জীবিত ছিলেন! তিনি বঙ্গীয় পুলিশ বিভাগের মালদহ জেলার তুলসীহাটা থানার ভারপ্রাপ্ত প্রধান সাব ইন্স্পেক্টর্ পদে নিয়ক্ত থাকাকালীন হঠাৎ কলেরায় আক্রান্ত হইয়া উক্ত থানায় প্রাণ্তাগ করেন। ইনি শৈশবাবস্থা হইতে বরাবরই জ্যেষ্ঠতাত ও তাহাদের সহিত পিত্রালয় চন্দননগরেই বসবাস করিতেন। এখনও ভাঁহার একটা মাত্র কন্তা বর্ত্তমান আছে। যোগেল্রনাথের প্রধান জ্যেষ্ঠতাত স্বর্গীয় রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশ্রের একটা মাত্র পুত্র শ্রৎচন্দ্র বঙ্গীয় পুলিশ্ব

পরিণত বয়দে পুত্রকন্তা বিগীন অবস্থায় পরলোক গমন করেন।
ইংহার কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠতাত স্বগীয় রামগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়
চল্দনগরের হিল্দু সমাজের একজন খ্যাতনামা 'দলপতি' ছিলেন।
রামগোপালেব প্রথম পুত্র স্বগীয় য়ত্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ই, আই,
রেলওয়ের তারকেশ্বর শাখার প্রথম বাঙ্গালী l'ermanent Way
Inspector নিযুক্ত হন এবং বরাবরই উক্ত পদে অধিষ্ঠিত থাকেন।
তিনি অভিশয় দানশীল ও পরোপকারী ব্যক্তি ছিলেন। ইহারও কোনও
প্রকল্যাদি হয় নাই। য়তনাথের কনিষ্ঠ লাতা স্বগীয় কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একজন কণ্ট্রাক্টর্ ছিলেন। তিনি একমাত্র কল্যা রাখিয়া
পরলোক গমন করেন। ইহারা সকলেই চন্দননগরে বসবাস করিতেন।

রামলাল নৈহাটীতে উক্ত বিশিষ্ট, প্রতিপত্তিশালী ও কুলীন চটো-পাধ্যায় মহাশ্রদিগের গৃহে দিতীয়বার দার পরিগ্রহ করেন। ইঁহারই দিতীয় স্ত্রীর নাম স্বর্গীয়া মহামায়া দেবী। মহামায়ার ২টা পুত্র ও ১টা কন্তা জীবিত থাকেন। প্রথম কন্তার নাম শ্রামতী দামিনী দেবী, ইনি অল্ল বয়সে বাল-বিধবা হইয়া মাতাপিতার মৃত্যুর পর ভাতাদের নিকটে অবস্থান ক্রিতেন এবং প্রাপ্ত বয়সে পরলোক গমন করেন। দিতীয় পুত্রের নাম মহেন্দ্রনাথ ও কনিষ্ঠের নাম যোগেন্দ্র নাথ।

রামলালের পত্র শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মাতুলালয় হইতেই লেখাপড়া করিতে থাকেন। তিনি বিল্লালয়ের মধ্যে অত্যুক্তম ছাত্র ছিলেন এবং বরাবরই ক্লাসের মধ্যে পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করিতেন। তিনি অতিশয় মেধাবী, তেজস্বী ও সাহসী প্রুষ ছিলেন। তিনি তাঁহার একমাত্র কনিষ্ট সহোদর যোগেন্দ্রনাথকে অতিশয় স্নেহের চক্ষে দেখিতেন এবং সকলেরই অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। যথন তিনি এণ্ট্রান্স ক্লাসে পড়িতেছিলেন, সেই সময় ১৪ বংসর বয়সে এবং প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহার কনিষ্ট মাতুলের সামান্য তিরস্কারে

বাটী হইতে মুলতানে পলাইয়া যান ও শশুরালয়ে অবহান করিতে থাকেন এবং শুশুর মহাশরের পরিচিত একটা পাদ্রী সাহেবের নিকট বিজ্ঞানিকা করিতে থাকেন। ইহার কয়েক মাস পরেই কাবুলীদিগের সহিত ইংবাজ-দের বিখ্যাত "ক'বৃল যুদ্ধ" আরম্ভ হয়। তথ্য মহেন্দ্রনাথ লেখাপড়া ছাড়িয়া দিয়া উক্ত পাদ্রী সাহেবের স্থপারিশে সামরিক বিভাগে চাকরী সংগ্রহ করেন এবং পেশোয়ার, ল্যাণ্ডিকোটাল ও কাবুল প্রভৃতি অঞ্চলে পরিভ্রমণ করিতে থাকেন। পবে যুদ্ধ বিরতির পর ১৮ বংসর বয়ংক্রমকালে অর্থাৎ ও বংসর পরে কলিকাতার Right Field Accounts office এব সহিত স্বদেশে প্রত্যাবতন করেন। ইতিসংধ্য মাতা মহামারা তাহার স্ত্রী-ধন অর্থে পিতৃগৃহের সংলগ্ন একটা আত্রীয়ার বাটী ও অক্সান্ত ভূসম্পত্তি সমূহ ক্রয় করিয়াছিলেন, সেই বাটীতে মহেন্দ্ নাথ সপরিবারে মাতা, ভগ্নী ও কনিষ্ঠ ভাতা যোগের নাথের স্থিত অবস্থান করিতে থাকেন। এই বাটা ও ভূসম্পত্তি প্রভৃতি পরে যোগেজনাথ উত্তরে।ত্রে উরতিসাধন করেন; বত্যানে উক্ত গৃহটী বিশেষ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে এবং নানারূপ সংস্কার দ্বারা শ্রীকৃদ্ধি সাধন করা হইয়াছে। কিছুদিন পরে মহেন্দ্রনাথ শারীরিক অস্তস্তাবশতঃ উক্ত সরকারা চাকরা ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন ও বায়ু পরিবতন করিবার মানসে মধ্যম মাতুল অর্থাৎ নগেক্ত বাবুর নিকট শিলং পাহাড়ে গমন করেন। সেই সময়ই আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে প্রস্তুত করিবার জন্ম প্রথম জরীপ আরম্ভ হয়। নহেন্তনাথই উক্ত রেলওয়ের চিফ ইঞ্জিনিয়ার অফিসের প্রথম বড়বাবুর পদে নিযুক্ত হ্ন এবং স্ত্রী কন্তাদি লইয়া গিয়া নগেলবাবুর বাটাব সম্মুখে নিজ গৃহাদি নিমাণ করাইয়া বসবাস করিতে থাকেন : পূর্কেই বলা হইয়াছে যে, নগেক্রবাবু বেমন পুলিশের বড় বাবু বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন সেইরূপ মহেন্দ্রনাথও অভাল্পকাল মধ্যেই শিলং এ রেলওয়ের 'বড়বাবু' বলিয়া বিশেষ পরিচিত ছিলেন। তিনিও স্থানেনীয় অনেককেই উক্ত রেলে চাকরী করিয়া দিয়াছিলেন।
তাতার জ্রী ইন্দীগণের স্থায় স্থানী, অতিশ্য় স্থানরী, শিষ্টাচারিনী ও
জ্ববতী ছিলেন এবং বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালী মাতলাগণের মধ্যে বিশেষ
জনপ্রিয়া ও স্থানিতা হইয়া উচেন। মঙ্গেনাথেরও কোন পুত্র
সন্থান হয় নাই। তাতার তিনটা কন্যাছিল, ত্রাধ্যে জোতাকন্যা শ্রীমতী
নরেজবালা এখনও জীবিতা আছেন।

অাসাম বেঙ্গল রেলওয়ের জরীপ শেষ হত্যার পর উজ্ঞারেলওয়ের ভংকালীন চিক্ ইঞ্জিনিয়ার J. W. Buyers সংহেব মহেন্দ্রনাথের উপর অফিসের সমস্ত ভার দিয়া বর্গা রেল হয়ের চিফ্ ইঞ্জিনিয়ার পদে নিযুক্ত হট্যা ব্রহ্মদেশে গমন করেন। মহেন্দ্রাথ কিছুদিন শিলংএ থাকিরা সরকারী আসবাব পত্র, তাঁবু ও মহাভা দ্বাাদি কভূপক্ষের অন্তম্ভিতে নিলামে বিক্রয় করিয়া দেন এবং বস্থা রেলে বদলা হইয়া যাইবার পূরের নৈহাটীর বাটাতে আগমন করেন ও কয়েকদিন অবস্থান करिवात পर ब्रक्तरम् भगन कर्तन। किष्टुकाल वया तरल ठाकती করিবার মুম্য কলিকাভায় মিলিটারী একাউণ্টেদ্ অফিনে একটা স্থায়ী অভিটারের পদ সংগ্রহ করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া মাসেন ও কলিকাভায় উক্ত অফিসে কাম্য করিতে থাকেন। এই সময়ে তাহার নৈহাটাতে ক্রী বিয়োগ হয় ও বিশেষ অস্থ হওয়ায় শরীর ভগ্ন হইয়া যায়—এমন কি, পুনরায় উক্ত সরকারী কার্যো ইস্তফা দিতে বাধ্য হন। কয়েক মাস পরে একটু সুস্থ হইলে তিনি পুনরায় আসাম বেঙ্গণ রেলওয়ের চট্টগ্রাম শাখার পুনঃ জ্রাপ আরম্ভের সময় উক্ত রেল্ডয়েতে চাকরী সংগ্রহ করিয়া চট্টগ্রামে গমন করেন ও সেইখানে জরীপ শেষ হওয়া পর্য্যস্ত স্নামের সৃহিত কর্ম করিতে থাকেন। আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের নির্মাণ কার্যা আরম্ভ হওয়ার পর তিনি পুনরায় উক্ত রেলওয়ের চিফ্ ইঞ্জিনিয়ারের অফিদে বড় বাবুর পদে নিযুক্ত হইয়া গৌহাটী অঞ্চলে

গমন করেন এবং দেখান হইতে পদোন্নতি হইয়া এজেন্ট অফিদের বড়বাব্ নিযুক্ত হইয়া শিলংএ পুনরায় আগমন করেন। শিলংএ কিছুকাল কার্যা করিবার সময় শিলংএ P. W. D. Secretariate office এর Head Asst. এর পদ শৃত্য হওয়ায় তৎকালীন দেকেটারী সাহেব তাহাকে উক্ত পদে নিযুক্ত করেন ও সেখানে কিছুদিন চাকুরী করিবার সময়ে হঠাৎ পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া, অস্তুত্ত শরীরে নৈহাটার বাটাতে প্রত্যাগমন করেন এবং কয়েক দিন রোগ যহুণা ভোগ করিয়া ইং ১৮৯৪ পৃষ্টাব্দের জ্বলাই মাসে ৩০ বৎসর বয়ক্তম কালে একমাত্র ভ্রাতা, বিধবা ভগ্নী, ৩টা নাবালিকা কত্যা ও বহুআত্মীয় স্বন্ধনকে শোকসাগরে ভাসাইয়া অকালে ইহলীলা সংবরণ করেন। মৃত্যুর পূর্কে তিনি গুইটা কত্যার বিবাহ দিয়া যান, আর অবিবাহিত কত্যাটার বিবাহ তদীয় কনিষ্ঠভ্রাতা যোগেক্ত্র নাথই স্বসম্পন্ন করেন।

জন্মাবধি যোগেন্দ্রনাথ মাতা, ভগ্নী ও ল্রাতা মহেন্দ্রনাথের সহিত মাতামহ গৃহে সকলের বিশেষ যত্নে লালিত পালিত হন। প্রথমে স্থানীয় ক্রষ্ট মুন্সীর বিজ্ঞালয়ে (St. Stephen's Mission School নামে অভিহিত) পাঠাভাাস করিতে থাকেন এবং কিছুকাল পরে কলিকাতার ডাফ্ সাহেবের স্কুলে ভর্তি হইয়া মাতুল পুত্রদের সহিত কলিকাতার অবস্থান করিতে থাকেন। এই সময় ইহার অগ্রজ মহেন্দ্রনাথ কর্মান্তল পূর্ব্বপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ হইতে নৈহাটীতে আগমন করেন এবং যোগেন্দ্রনাথকে বাটীতে আনাইয়া হুগলী কলেজে ভর্তি করিয়া দেন: ইহার পূর্ব্বেই যোগেন্দ্রনাথের উপনয়ন কার্যা পৈতৃক গৃহ চন্দ্রনাগরেই সম্পন্ন হইয়াছিল। এখনও সেখানে পৈতৃক বাটী ও অনেক ভূসম্পত্তি বর্ত্তমান আছে। পূর্ব্বেই ইহারা ভ্রুগাপূজা ও অক্রান্ত পর্ব্বাদি উপলক্ষেসদাসর্ব্বাদা যাতায়াত করিতেন এবং এখনও যোগেন্দ্রনাথ আবশ্রকীয় কার্য্যোপলক্ষে প্রারই যাতায়াত করিয়া থাকেন। হুগলী কলেজে

করেক বৎসর পাঠাভ্যাসের পর যোগেক্রনাথ প্রথম ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হন এবং বায়ু পরিবর্ত্তন করিবার মানদে অগ্রজের নিকট শিলং এ গমন করেন। মহেন্দ্রবাবু তথন শিলংএ নিজ বাটীতে স্ত্রী-কন্তাসহ বসবাস করিতেছিলেন। যোগেক্রনাথ, তুই একমাস পরে একটু স্বস্থ হওয়ার পর মহেন্দ্রনাথের অনুরোধে শিলংএর মিশনারী বিহালয়ে দিতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হন ও কিছুকাল উক্ত বিহালয়ে বিহাচর্চা করিতে থাকেন। তিনি অত্যন্নকাল মধ্যেই বিতালয়ে ছাত্র-শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হন। দেখানে বাধিক পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার কবিয়া প্রথম পারিতোষিক প্রাপ্ত হন। এই সময়েই নৈহাটীতে হঠাৎ ইহাদের মাতৃবিয়োগ হয়, সেজ্ঞ ইহারা কেহ্ই মাতৃবিয়োগের সময় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। মাতার আদাদিক্রিয়া শিলংএ সম্পন্ন করিয়া নৈহাটার বাটীতে ২ জন ভাতার মধ্যে একজনৈর অবস্থান বিশেষ প্রয়োজন হওয়ায়, যোগেন্দ্রনাথ আতৃজায়া ও তদীয় কস্তাদের লইয়া নৈহাটীতে আগমন করেন এবং হুগলী কলেজের বিভাগীয় বিস্থালয়ে প্রবেশিকা শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন। শারীরিক ও মানসিক বিপর্যায়ে ঐ বংসর ( অর্থাৎ Jubilee year, 1887. ) পরীক্ষা দিতে অসমর্থ হন এবং তুই একমাস পরেই উক্ত বিভালয় ছাড়িয়া দিয়া Chinsurch Free Church Institution এ উক্ত শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন। সেখান হইতেই ইং ১৮৮৮ খুষ্টান্দে যোগ্যতার সহিত প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ্ন। ইতিপূর্কেই তিনি উক্ত বিভালয়ের মধ্যে প্রধান ছাত্র বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন এবং জয়পুরের মহারাজার প্রধান মন্ত্রী খ্যাতনামা স্বর্গীয় কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ইংরাজী রচনার জন্ম প্রদত্ত পুরস্কার বোষিত হওয়ায় যোগেন্দ্রনাথ উক্ত বিভালয় হইতে "স্বর্ণ জুবিলী" রচনায় প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং কলিকাতা ডাফ কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ Rev. Mr. Hector সাহেবের নেতৃত্বে বিশেষ গৌরবের

পারিতোষিক লাভ করেন। উক্ত বিভালয়ে পাঠ সমাধা করিবার পর পুনরায় হুগলী কলেজের এফ, এ ক্লাসে ভত্তি হন ও সেখান হুই: হুই ইং ১৮৯০ খু প্রাক্ষে এক এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। ইঁহার সহপ্রি: দর মধো কয়েক জনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিলাতের ভূতপূর্ব হাই কমিশনার স্থার অতুলচক্র চট্টোপাধ্যায়, বরিশালের ভূতপুর্ব (जना ও नायता जज এবং বর্তমান ত্গলী চুঁচুড়া মিউনিমিপ্যালিটার চেয়ারম্যান, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল সাধু, এম, এ, বি, এল, শিয়ালদহের ছোট আদালতের জজ়্ স্বর্গীয় অভিতোষ পাল, এম, এ, বি, এল, শীহট্টের জেলা ও দায়রা জজ, রায় দূর্গাপ্রসাদ ঘোষ বাহাত্র, ডেপুটা একাউণ্টাণ্ট জেনারেল স্বর্গায় দীননাথ দত্ত, কলিকাতার Messrs Fox & Mandal Companyর স্বত্তাধিকারী ও এটনি, স্বর্গীয় গোকুল চক্র মণ্ডল, প্রসিদ্ধ বঙ্গিমচক্রের ভ্রাতৃষ্পুত্র ও সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মেডিক্যাল কলেজের ভূতপুক্ক Chemical Examinar রায় বাহাত্র ডাক্তার হীরালাল, সিংহ Asstt. Director General of Post Offices, রার মণীলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাহের, Chandansi Collegeএর ভূতপূর্ব Principal, স্থগীয় রায়দাহেব যোপেক্রনাথ মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা Ripon Collegeএর ভূতপূর্বং Principal, ও নৈহাটা বেঞ্চের অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট্ স্বর্গায় নরেন্দ্রনাথ রায়, এম, এ, কলিকাতা হাইকোর্টের Advocate, হালিসহর মিউ-নিসিপ্যালিটীর ভুতপুক্ব চেয়ারম্যান ও কলিকাতার প্রাসিক ডাক্তার নলিনীবঞ্জন সেনগুপ্তের খুল্লতাত, শ্রীয়ত যতীক্রনাথ সেনগুপ্ত, ডেপুটা ম্যাজিষ্ট্রেট্, শ্রীযুক্ত দাশুর্থি দত্ত ও বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্টের ভূতপূর্ক এসিষ্ট্রাণ্ট্ সেক্রেটারী ভট্পল্লী নিবাসী রায় তারিণীচরণ ভট্চোর্ম বাহাত্র প্রভৃতি সকলেই ইহার সহপাঠী ছিলেন !

ভগলী কলেজেৰ পরীক্ষার ফল বাহির হইবার পূর্বেই যোগেন্দ্রনাথ

স্থানীয় গরিফা গ্রামের মধ্যে ইংরাজী বিত্যালয়ে (Garifa Middle English School) শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত হন এবং কয়েক মাস পরেই উক্ত বিন্তালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদে উন্নীত হন। এই সময়েই তাঁহার উচ্চশিক্ষা লাভের জন্ম বিলাতে যাইবারু কথাবার্তা হইতে থাকে; কিন্তু ভাগ্যবিজ্মনায় ভ্রাতার জীবনসংশয় পীড়া উপস্থিত হওয়ায় শমস্ত উচ্চাকাজ্ঞাই ব্যর্থ হইয়া যায়। স্কুতরাং, তিনি বাধ্য হইয়াই ইং ১৮৯৩ সালের ৫ই জুন তারিখে কলিকাতার Examiner of Public Work Accounts office এ প্রথম সরকারীকার্য্যে নিযুক্ত হন এবং সেইখানেই অডিটারের (Auditor) পদে কার্য্য করিতে থাকেন। এই সময়ে তুরদৃষ্ট বশতঃ ভ্রাতৃবিয়োগ হওয়াতে ইহাঁর সামান্ত বেভনের উপর বৃহৎ সংসারের সমস্ত ভারই অর্পিত হয় এবং তাঁহার পক্ষে এই সময়েই সংসার্যাত্রা নির্কাহ করা বিশেষ কষ্ট্রসাধ্য হইয়া পড়িয়াছিল। যাহা হউক অল্পকাল পরেই যথন উক্ত সরকারী অফিস Accountant General Bengal এর সহিত সন্মিলিত হইয়া যায় সেই সময় হইতেই চাকুরীর ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সাংসারিক কন্তের বহুল পরিমাণে লাঘব হয় ! তিনি বরাবরই উক্ত অফিসের মধ্যে নিভিক, সৎসাহসী ও সকলেরই প্রিয়পাত্র ছিলেন, তজ্জন্ম তিনি উক্ত অফিসের Senior Representative নিৰ্বাচিত হন। তিনি একমাত্ৰ প্ৰধান প্ৰতিনিধি হিসাবে অফিসের সমস্ত কর্মচারিগণের অভাব অভিযোগ বড় সাহেবদের নিকট জ্ঞাত করিবার ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তৎকালীন বড় সাহেবগীণ তাঁহার কর্ম্মকুশলতা ও দক্ষতার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে অতিশ্য় ভালবাসিতেন এবং অফিসের কোনও কর্ম্মকর্তা বা বিশিষ্ট রাজপ্রতিনিধিগণ যথা Late Auditor General, Sir Frederick Gauntl Mett, Late Finance Minister, Sir Malcolm Hailey (যিনি এখন প্রাদেশিক লাটের কার্য্য করিতেছেন) প্রভৃতি অফিস পর্যাবেক্ষণ করিতে আসিলে যোগেন্দ্রনাথকে তাঁহাদের নিকট পরিচয় করাইয়া।দতেন এবং তাঁহার যথেষ্ট স্থা।তি করিলেন। তিনি ৩৩ বংসর স্থনামের সহিত উক্ত Accountant General Bengal অফিসে কর্ম করিবার পর ১৯২৬ সালে অবসর গ্রহণ করেন এবং বিদায়কালে অফিসের সহকন্মীরা যোগেন্দ্রনাথকে পুপ্পমাল্যে ভূষিত করেন ও বিশেষ আড়মরের সহিত বিদায় অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।

শ্রীযুক্ত যোগেক্সনাথ যেরূপ উদার শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে জনহিতকর কার্য্যে আত্মনিয়োগের অন্থরাগ তাঁহার হৃদয়ে প্রবলভাবে জাগ্রত হয়। তিনি পাঠ্যাবস্থা হইতে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করিতে থাকেন এবং সেই সময় হইতে অস্তাবধি বিনামূল্যে ঔষধ ও পথ্যাদি বিতরণ করিয়া আসিতেছেন। তিনি কলিকাতায় কর্ম্ম করিবার কালে উক্ত চিকিৎসায় স্থনাম অর্জ্জন ও রোগ যন্ত্রণার যথাসাধ্য উপশম করিবার মানসে অফিসের ছুটার পরও হুই তিনঘণ্টাব্যাপী হোমিও-শ্যাথিক কলেজে (Presidency Homoeopathic Medical College, Calcutta) শিক্ষা করিতেন এবং উক্ত কলেজ হইতে II. L.M. S. ডিক্রি প্রাপ্ত হন। যোগেক্তনাথ উক্ত চিকিৎসা শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন এবং সেজন্ত তাহার খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে।

নৈহাটা মিউনিসিপ্যালিটা যথন ১০ মাইল ব্যাপী বিস্তৃত ছিল, সেই
সময় অল্প ব্য়সে জনসাধারণের আগ্রহে ইং ১৮৯৭ সালে নৈহাটী-কাঁঠালপাড়া গুয়ার্ডে যোগেন্দ্রনাথ প্রথম কমিশনার পদের প্রার্থী হন, কিন্তু
ছর্ভাগ্যবশতঃ অক্তকার্য্য হওয়ায় তাঁহার পূর্ব্ব সঞ্চিত আকাদ্ধা আরও
বর্দ্ধিত হইতে থাকে। মিউনিসিপ্যালিটী বিভক্ত হইবার পর প্নরায়
১৯০০ খুটাকে নিজের ও জনসাধারণের ঐকান্তিক চেটায় নৈহাটী ওয়ার্ডে
প্রথম মিউনিসিপ্যাল কমিশনার নিযুক্ত হন এবং দেশের ও দশের সেবার
অথম মিউনিসিপ্যাল কমিশনার নিযুক্ত হন এবং দেশের ও দশের সেবার
অথম জীবন উৎসর্গ করেন। সেই অবধি মধ্যে তিন বৎসর ব্যতীত

(১৯১৯-২২) বরাবরই উক্ত কমিশনার পদে নির্বাচিত ও এক্ষণে পভর্ণমেণ্ট কর্ত্বক মনোনীত হইয়া আদিতেছেন। ইহাদের সময় হইতেই মিউনিসিপ্যালিটী উন্নতির পথে দ্রুত অগ্রসর হইতে থাকে এবং ইনিও দেশের উন্নতিকল্পে প্রাণপণে সাহায্য করিতে প্রকেন। মিউনিসি-প্যালিটীর তদানীন্তন কর্তৃপক্ষ তাঁহার জনহিতকর কার্য্যের জন্ম সম্ভষ্ট হইয়া ইহার নামামুসারে উক্ত মিউনিসিপ্যালিটীতে "যোগেন্দ্র ব্যানাজ্জী রোড"নামে একটা নৃতন রাস্তার নামামুকরণ করেন। গত ইং ১৯১১ সালে মিউনিসিপ্যালিটীর কর্তৃপক্ষগণ যথন রাস্তা সমূহে প্রথম কলের পানীয় জল সরবরাহ করিবার জন্ম ব্যবস্থা করেন সেই সময় গৌরিপুর কোম্পানির ভূতপূর্ব ম্যানেজার ও তৎকালীন চেয়ারম্যান্ (Mr. S. H. Ashworth) সাহেব নিঃস্বার্থপরতার জন্ম পুরস্কার হিসাবে ও আনন্দ সহকারে যোগেন্দ্রনাথের বাটীতে জল সরবরাহের নিমিত্ত প্রথম House Corne tion প্রদান করেন। তথন রাস্তায় জল সরবরাহ ব্যতীত সাধারণ করদাতাগণের বাটীতে জল সরবরাহ করিবার পৃথক কোনও ব্যবস্থা ছিল না। গত ১৯২৪ খুষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল হইতে অর্থাৎ যথন পৃথক ভাবে লাইদেন্স অফিসারের (License Officer) পদ নৃতন করিয়া স্ষ্টি হয় সেই সময় হইতেই ইনি উক্ত পদে নিৰ্বাচিত হন এবং ১৯৩১ সাল পর্যান্ত উক্ত পদেই নিযুক্ত থাকেন। ১৯৩২ সালের ডিসেম্বর মাস হইতে যখন বন্ধীয় মিউনিসিপ্যাল আইন (The Bengal Municipal Act 1932) বিশেষরূপে পরিবর্দ্ধিত ও প্রচলিত হয়, সেই সময় অর্থাৎ ১৬ই ডিসেম্বর তারিথে ইনি মিউনিসিপ্যালিটীর ভাইস চেয়ারম্যান পদে পর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হন এবং তদবধিই উক্ত পদে অধিষ্ঠিত আছেন, মধ্যে মধ্যে চেয়ারম্যানের সাময়িক অন্তপস্থিতিতে অনেকবারই চেয়ার-ম্যানের কার্য্য করিয়া থাকেন। গত ১৯১৮ সালে ইনি স্থানীয় মিউনিসি-প্যালিটীর একটা প্রথম ইতিহাস প্রণয়ন করেন। এই ইতিহাসে

মিউনিসিপ্যালিটার সৃষ্টি হইতে অর্থাৎ ইং ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ইং ১৯১৮ সাল পর্যান্ত সমস্ত অবশু জ্ঞাতব্য ও দেশের তথ্যাদি এবং মিউনিসিপ্যাল সংক্রান্ত যাবতীয় বিবরণাদি উক্ত ইতিহাসে সন্নিবেশিত করেন এবং ভাইস্ চেয়ারম্যান হইয়া মিউনিসিপ্যালিটার ইং ১৯৩২-৩৩ সালের বার্ষিক বিবরণার সহিত উক্ত ইতিহাস প্নরায় পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিতাকারে লিপিবদ্ধ করেন। ইনি বহুকাল হইতে মিউনিসিপ্যালিটার ও জনহিত্তকর সমস্ত সরকারী ও বে-সরকারী কমিটা সমূহের সভ্য ও সভাপতির পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন ও এখনও আছেন। ইহার মধ্যে কয়েকটা কমিটার নাম নিম্নে দেওয়া হইল:—

Member, Charitable Dispensary Committee, Naihati, member, Puri Lodging House commitee, (Now abolished) Vice President, Adhatta Road committee, member Excise Licensing Board, Barrackpore, member, Inter H. E, School Sports & other Competitions Barrackpore Sub Division, President, Garifa United Sporting Club, Executive member, Protap Chandra Memorial Girls School, President, Narayan Bani Mandir., Executive member, Bankım Sahitya Sammilani & Bankim Pathagar, Naihati, Vice President Reception Committee, All Bengal Literary Conferenc, 14th Sessions held at Naihati on 20th 1923 (এই অধিবেশনে বর্দ্ধমানাধিপত্তি বিজয়টাদ মহাতাব বাহাত্র সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন) Late Member & Secretary Naihati Mahendra H. E. School. Working Committee member, "Silver Jubilee' Celebration Committee of the Barrackpore Sub-Division, President, Local Jubilee Celebration

Committee & appointed Associated member of the All Bengal Municipal Association which was held recently at the Howrah Town Hall.

যোগেন্দ্রনাথ তাঁহার জীবনের অধিকাংশ কালই দেশের জনসাধারণের উন্নতিকল্পে অনেক পরিশ্রম করিয়া আসিতেছেন। বহুকাল হইতে স্থানীয় জুটু মিলের সাহেবদের ও কোম্পানির কলিকাতাস্থ অফিসের ইউরোপীয়ান কর্ম-কর্তাদের নিকটে বিশেষরূপ পরিচিত ও বন্ধুভাবে সম্মানিত হইয়া আফিতেছেন। পূর্বে ইনি উক্ত ইউরোপীয়ানদের অনেককেই বিনা পারিশ্রমিকে হিন্দি ও বাঙ্গালা ভাষায় শিক্ষা দিতেন। তাঁহার ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই এখন উচ্চপদস্থ হুইয়াছেন। ভূতপূর্ব ভারতের বড়লাট মহামান্ত লর্ড আর্উইনের্ Private Secretary খাননীয় Sir George Cunningham, C.S.I., K.C.I.E. I. C. S., মহোদয় N. W. F. Provinceএব Governor হইয়ছিলেন এবং বর্তমানে উক্ত প্রদেশের Home member হইয়া পেশোয়ারে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহার পরলোকগত ভ্রাতা নৈহাটী মিউনিসিপ্যালিটির তৎকালীন চেয়ারম্যান ও গোরীপুর মিলের ম্যানেজার Mr. Charles Cunningham, সাহেব যিনি গত মহাযুদ্ধের সময় মেসোপটেমিযায় নিহত হন, তিনি যোগেন্দ্রনাথের একজন প্রিয় ছাত্র ছিলেন। সেইজন্ত পরলোকগত ভাতার শিক্ষক ও বন্ধহিসাবে Sir Cunningham সাহেব ইহাকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। এমন কি ইহার বাটীতে সপরিবারে আসিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন; কিন্তু অনিবার্যা কারণ-বশতঃ আদিতে না পারায় অত্যন্ত হঃথিত হইয়া ইঁহাকে দিল্লী হইতে यে পত্রথানি লিথিয়াছিলেন সেই পত্র ও তৎসহ তাঁহার আরও কয়েক থানি পত্ৰ নিমে উদ্ধৃত হইলঃ—

## True Copies

Private Secretary's Office.

•

D. O. 120. 497-G M.

The Vicerory's House, New Dell:i.

15th January 1931.

Dear Rai Sahib,

I was very sorry that we were not able to come out and see you in Naihati before we left Calcutta. Our last few days there were however so busy that we really had not a moment to spare.

It was a great pleasure seeing you in Calcutta and hearing all about my brother. I know how very fond he was of Naihati and of all its people.

With all goods wishes. I hope that some day we may meet again.

Yours sincerely. Sd/- G. Cunningham.

Governor N. W. Frontier Government House, Peshawar.

Province.

17th November, 1232.

Dea Rai Sahib,

Thank you very much for your telegram of the 16th November and for all your good wishes. It was very good of you to think of sending me a message of congratulation and I appreciated it very much.

Rai Sahib

Your sincerely,

Jogendra Nath Benerjee,

Sd/- G. Cunningham.

Hony. Magistrate,

Government of the N. W. Frontier Province.

Civil Secretariate,
N. W. Province,
Nathiagali.
5th October, 33.

Dear Rai Saheb,

Thank you very much for your letter of 30th September and for sending me the Report of the Naihati Municipality. I have read it with very much interest, especially as it goes back to the beginning of the history of Naihati and shows what remarkable development has taken place in the last 50 or 60 years. I also notice that you have made a reference to my brother's brief Chairmanship.

We have had a very pleasant summer here in our hill station and we also went to Kashmir for 10 days fishing in August which we enjoyed very much. We leave here for Peshawar on Sunday.

My wife and I are both very well and send you our kindest regards.

Yours sincerely Sd/- G. Cunningham.

7. Commissioner Road.

Peshwar.

N. W. F. P

1st January 1936

Dear Rai Sahib,

Thank you very much indeed for your letter. M wife and I sent you our warmest thanks for it and also for the beautiful copy of the "Imitation of Christ" which you have sent us. We shall always be glad to have it in memory of you.

Yes, I read the Administration Report of the munici-

pality with much interest and saw that you had still been doing your duty manfully.

With best wishes from us both for the New Year.

Yours sincerely, Sd/- G. Cnnningham.

Rai Sahib J. N. Banerjea, Jogendra Bhaban., Naihati.

পূর্ব্বোক্ত মিলের ইউরোপিয়ানগণ সকলেই এখনও যোগেন্দ্রনাথকে অতিশয় ভক্তিশ্রদ্ধা দেখাইয়া থাকেন এবং তাঁহারাও ইহার নিকট হইতে মিউনিসিপ্যাল ও অক্যান্ত প্রয়োজনীয় সংক্রান্ত বিষয়ের স্থপরামর্শ পাইয়া আসিতেছেন। ইনি বন্ধবহেতু ইং ১৯২৬ সালের ১লা এপ্রিল তারিখে উক্ত সাহেবদের নিকট হইতে গৌরীপুর কোম্পানীর বিখ্যাত বাজারটির কর্তৃত্ব (অর্থাৎ ইজারা) প্রাপ্ত হন। এই বাজারটী এতদঞ্চলের একমাত্র প্রসিদ্ধ বাজার বলিয়া খ্যাত আছে। ইহাতে কলের পানীয়জল, বৈহ্যতিক আলো ও স্বাস্থ্যবিষয়ক যাবতীয় বন্দোবস্তাদি আছে ও বাজারটি অতিশয় পরিষ্কার পরিচ্ছন। প্রতিবৎসরে লক্ষ লক্ষ টাকার নানাবিধ দ্রব্যাদি এই বাজার হইতে বিক্রিত হইয়া থাকে। কয়েকবৎসর পূর্ব্বে উক্ত বাজার দর্শনকালে ভৎকালীন স্বাস্থ্যবিভাগের ডেপুটা কমিশনার (Colonel Clemsha) সাহেব বলিয়াছিলেন "Next to the Crawford market in Bombay the best he had ever seen." বৰ্ত্তমানে ঐ বাজার হইতে যোগেন্দ্রনাথের পেন্দান্ ব্যতীতও বহু আয় হইয়া থাকে এবং ইনিও বাজারের ক্রমোন্নতির জন্ম এবং খরিদার ও ব্যবসাদারগণের স্থখ স্থবিধার দিকে যথেষ্ট লক্ষ্য রাখিয়া থাকেন ৷ প্রত্যহ ধনী ব্যবসাদারগণ কলিকাতা ও স্থাদুর অঞ্চল হইতে এই বাজারে আসিয়া থাকে।

মিউনিসিপ্যালিটীর অবসরপ্রাপ্ত ও বর্ত্তমান চেয়ারম্যান্গণ যোগেনদ্র নাথের সমস্ত বিষয়ের প্রতিভাও দক্ষতা দর্শনে প্রীত হইয়া তাঁহাদের মিউনিসিপ্যাল্ বার্ষিক বিবরণীতে ও প্রকাশ্য সভায় ইহার সম্বন্ধে যে সমস্ত উক্তি করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কয়েকথানি উক্তি এতৎসহ সন্নিবেশিত হইলঃ—

A copy of the extracts regarding the commendations made by the several Chairmen of the Naihati Municipality in favour of Rai Sahib Jogendra Nath Banerjea in the Administration Report of the Municipality for last few years.

#### 1916-I7.

"I cannot conclude this report without expressing my appreciation of the assistance which I have received from the Vice-Chairman in particular and the Commissioners, in general. Among the latter Babu Jogendra Nath Banerjea is worthy of special mention in that he has ungrudgingly given a good deal of his time and attention in helping the Vice-Chairman and myself in the work of the Municipality. He is exerting to the utmost in promoting the war loan in this town and in the results so far are creditable to him."

Sd/- J. M. George. Chairman.

#### 1933-34.

Mr. Paterson, the late Chairman, left the following remarks about Rai Sahib during his resignation:—

"I should like particularly to thank Rai Sahib J. N. Banerjea for his loyal and unfailing help in all difficulties and for his valuable advice on all troublesome questions."

"Mr. Paterson had a very high opinion of the worthy Vice-Chairman and commended him at the first meeting of the New Board by dwelling at length on his good attributes, his vast experience and his admirable public spirit and self-sacrifice. I fully endorse the above statement and opinion of my predecessor Major J. D. Patersson, V. D., who has proceeded Home on leave."

Sd/- A. Johnston. Chairman. 25. 7. 34.

Mr. C. D. Leitch who succeeded Mr. Johnston during his leave remarked the following regarding Rai Sahib and his History of the town:—

"I fully endorse the above statements and opinions of my predecessors and I have much pleasure in adding a little about what I saw of the worthy Vice-Chairman during the short time I have been in the office. Although the Vice-Chairman has been known to me since my arrival in India 23 years ago during which period he has been one of my most valued friends, it is only since becoming a Commissioner of the Municipality that I have seen what is really best in him, namely, his untiring efforts on behalf of the general public and the welfare of Naihati

as a growing Town. During my short term as Chairman he has been a great help to me and I wish him the best of health and all success in life." "What is more interesting is the Municipality's own record and a brief History of the progress so far achieved. The History has been prepared by the worthy Vice-Chairnan Rai Sahib Jogendra Nath Banerjea from various sources. Every country should have its annals recorded and the Commissioners rejoice that Naihati can now really boast of its History. The record testifies to that showing how a poor little malarious village, full of insanitary tanks and dense jungles, affording cover to wild animals, has been transformed into a nice little prosperous and industrial town with its well paved, pucca drains, roads, beautiful building, adequate supply of pure drinking water and the electric lighting of the town."

যোগেন্দ্রনাথ উক্ত সদম্চান সমূহে জড়িত ও প্রতিপত্তিশালী হওয়ার, গবর্গমেণ্ট তাঁহার যোগ্যতার পরিচয় পাইয়া গত ইং১৯১১ থৃষ্টান্দে অনারারী ম্যাজিট্রেট্রাপে নৈহাটীর ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট্রেকে তাঁহাকে (Naihati Independent Bench) বিচার করিবার ক্ষমতা প্রদান করেন। কয়েক বৎসর পরেই বিচারাসনের মর্যাদা অক্ষম রাথার জন্ম ইহাকে দ্বিভীয় শ্রেণীর ও অন্তান্ত বিশেষ ক্ষমতা এবং একাকী বিচার করিবার ক্ষমতা দেওয়া হয়। গত ইং ১৯২৭ খৃষ্টান্দের মার্চ্চ মাস হইতে ইনি নিরপেক্ষ, স্বাধীনচেতা ও সদয় ক্ষম বিচারক হিসাবে উক্ত বেঞ্চের সভাপতির পদ্দে নির্ক্ত আছেন। বছকাল যাবৎ ইনি আলিপুর দায়রা আদালতের স্পেশাল

জুরার এবং বহু আদমস্থারির সময় স্থপারভাইজার্রপে কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। তজ্জন্ত গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রশংসা অর্জন করিয়াছেন। ইনি এখন গভর্ণমেণ্টের একজন "দরবারী"; গত বংসর ইং ১৯৩৫ সাল হইতে ইনি বারাক্পুর সাব্-ডিভিসান্ কোর্টেরও (2nd Class single sitting) অনারারী ম্যাজিষ্টেট্ পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। এই সমস্ত অবৈতনিক কার্য্যের জন্ম, এই পরিণত বয়সেও ইনি যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া থাকেন। গত মহাযুদ্ধের সময় ইনি ভারতসাম্রাজ্যের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিবার ও রাজভক্তির নিদর্শন স্বরূপ সমর-ঋণ হিসাবে হর্দশাগ্রস্ত সৈনিকদের জন্ম (১,২৫,০০০১) এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা এই ক্ষুদ্র স্থান হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বহুবার হিন্দু মুসলমান দাঙ্গাহাঙ্গামার প্রাক্তালে সহরের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্ম প্রাণপণে দাঙ্গাহাঙ্গামাকারীগণকে আয়ত্বাধীনে আনিবার জন্ম বিশেষ ক্বতিত্ব প্রদর্শন করেন এবং স্থানীয় পুলিদ ও বিভাগীয় রাজকর্মচারীগণকে নানাবিধ উপায়ে স্থপরামর্শ ও সাহায্য করিয়াছেন। ইনি সেজ্য ইউরোপিয়ান্, হিন্দু ও মুসলমান সম্প্র-দায়ের সকলেরই বিশ্বাসভাজন হইয়াছেন। ইনি সাধ্যমত প্রকাশ্র ও অপ্রকাশ্য দানে সর্বাদাই মুক্তহস্ত এবং পরত্বঃথকাতর। আতুর ও অভাবগ্রস্তগণ কখনও ইহার নিকট হইতে রিক্তহস্তে ফেরে না ও অভুক্ত দরিদ্রনারায়ণের সেবায় কখনও অবহেলা করেন না। ইনি বহু সৎ-প্রতিষ্ঠানে, তন্মধ্যে বন্তাসাহায্য ফণ্ডে, গত বিহার ভূকম্প ফণ্ডে, মহামান্ত সমাট্ পঞ্ম জর্জের "Silver Jubilee" ফণ্ডে ও জনহিতকর সাধারণ ফণ্ডে বিশেষরূপ অর্থ সাহায্য করিয়াছেন, এমন কি, সম্প্রতি কর্ত্তব্য অমু-রোধে এবং কলেজের পুরাতন ছাত্র হিসাবে "হুগলী কলেজ শত বার্ষিকি উৎসব ফণ্ডে" আশাতিরিজ সাহায্য করেন। ইনি নিজ চেষ্টায় স্থানীয় স্ত্রীলোকদিগের গঙ্গাস্থানের অস্থবিধা দূর করিবার জন্ম নৈহাটীতে বন্দ্যো-পাধ্যায় পাড়া নামীয় স্থানে একটা স্ত্রীলোকদিগের স্নান করিবার ঘাট ও

তরিকটবর্ত্তী সম্প্রতি একটা মুমূর্ব্যাত্তীদের স্থান্য গঙ্গাযা নীর ঘর নির্মাণের পক্ষে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন এবং তাঁহার দ্বারাই উক্ত কার্য্য সম্ভবপর হইয়াছে ও তাহাতে উক্ত পল্লীর অনেক অভাব দূবীভূত হইয়াছে।

জুবিলী উৎসবের সময় পরলোকগত সমাট পঞ্চম জর্জ ও তদীয়া সমাজীকে শুভকামনা ও রাজভক্তির নিদর্শন স্বরূপ তিনি যে তার (Telegram) করিয়াছিলেন, তত্ত্তরে মহামান্ত সমাট বঙ্গীয় সরকারের মারফৎ যে পত্র প্রদান করেন তাহা নিমে উদ্বত হইল :—
Government of

Bengal.

Presidency of Fort William
in Bengal.
Cal. The 21st October 1:35.

To,

RAI SAHIB JOGENDRA NATH BANERJEA. Sir,

Your message of congratulation on the occasion of the Silver Jubilee of his Accession to the Throne has been laid before His Majesty The King Emperor by whose Royal Command I am to convey to you His Majesty's thanks and to express his appreciation to the sentiments of loyalty and good will which promted the message.

> I have the Hononr to be. Sir,

Your most obedient servant, Sd/- G. P. Hogg. Chief Secy. to the Govt. of Bengal.

## "রাহ্য সাহেব" উপাধি লাভ

ভারতের পরলোকগত বড়লাট মহামান্ত শর্ড রেডিং মহোদয় ইং
১৯২৫ সালের নব বর্ষের দিন অর্থাৎ ১লা জামুয়ারী তারিথে জনসেবা,
মর্য্যাদা, দানশীলতা ও, সম্ভ্রমের জন্ত শ্রীযুক্ত যোগেক্রনাথকে "রায় সাহেব"
উপাধিতে ভূষিত করেন এং ১৯২৫ সালের ১৮ই নভেম্বর তারিথে
ভদানীস্তন বাঙ্গলার লাট সাহেব কলিকাতার Government Houseএ
প্রকাশ্য দরবারে যোগেক্রনাথকে "রায় সাহেব" উপাধির সনদ ও নাম
থোদিত পদক প্রদান করেন এবং এই প্রসঙ্গে তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া
বলেন—

Rai Sahib Jogendra Nath Banerji,

During the War, you successfully managed the duties which were entrusted to your care, in connection with the War Loan and you have on many occasions proved of great assistance to the Police Administration and to Government generally. You have shown yourself a public-spirited and generous Municipal Commissioner of Naihati, where you distribute free medicine and food to the poor and have contributed to the construction of a new bathing ghat. I congratulate you on your public-spirit and on the title which this has won for you.

তিনি নৈহাটী প্রতিবেশীগণের এবং অন্তান্ত সরকারী ও বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট হইতে যে সকল মানপত্র প্রাপ্ত হইরাছেন তাহার মধ্যে কতকগুলির নকল এস্থলে দেওয়া হইল। প্রতিবেশীগণ মানপত্র প্রদান কালে তাঁহাকে প্রস্পানো ভূষিত করেন এবং অপেরা প্রভৃতি অনুষ্ঠান দ্বারা তাঁহাকে আপ্যায়িত ও তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করেন।

স্থানীয় উচ্চ ইংরাজী বিচ্ছালয়ে তদানিস্থন Director of Public Instruction Mr. W. C Wordsworth সাহেব যোগেন্দ্রনাথকে পুষ্পানা ভূষিত ও তাঁহার গুণাদি বর্ণনা করেন এবং অক্যান্ত প্রতিষ্ঠান হইতে উক্তরূপ ব্যবস্থা করা হয়।

শীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের "রায় সাহেব" উপাধি প্রাপ্তি উপলক্ষে প্রতিবেশীগণের অভিনন্দন।

পবিত্র ব্রাহ্মণ বংশে আপনার জন্ম—আপনি ব্রাহ্মণোচিত গুণে গুণী—আজ আপনাকে ভক্তিভরে প্রণামপূর্বক আপনার রাজোপাধি প্রাপ্তিউপলক্ষে আমরা সাদরে বরণ করিতেছি—আপনি আমাদের অভিনন্ধন গ্রহণ করুন।

আপনি নীরব কর্মী, দেশের নীরব সেবায় আপনি দেশের ও দশের মহোপকার সাধন করিয়া আদিতেছেন—আপনি কর্মে বীর, কর্ত্তব্যে স্থির—নিন্দা ও স্তুতি সমানভাবে মাথায় তুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটির উন্নতি সাধনে চির যত্নবান । গত ১৮ বৎসর নৈহাটী মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনাররূপে আপনি কর্মাত্গণের উপকারার্থে যেরূপ আত্মনিয়োগ করিয়াছেন তাহা সকলেরই আদর্শ স্থল। আপনি আমাদের অভিনন্দন গ্রহণ কর্মন।

রাজকর্মচারীরূপে রাজার সেবা, কমিশনাররূপে দেশের সেবা ব্যতীত আপনি পীড়িতের চিকিৎসা ও ঔষধ বিতরণে যে দরিদ্রনারায়ণের সেবাব্রত গ্রহণ করিয়াছেন—তাহা মানবমাত্রেরই অমুকরণীয়। সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর পীড়িতের আহ্বানে রাত্রের বিশ্রামের ব্যাঘাতে আপনার মুখে বিরক্তির পরিবর্ত্তে আর্ত্তের জন্ম সহাম্বভূতিই পরিক্রুট হইয়া উঠে। আপনি আমাদের সাদর অভিনন্দন গ্রহণ কর্মন।

যাহার অনেক আছে সে কিছু ত্যাগ করিতে পারে—কিন্তু প্রকৃত মহত্ব তার যে অল্প লইয়া থাকিয়াও ত্যাগ করিতে পারে। আপনি নিজের অভাব ভূলিয়া দান করিতে পারেন—স্থতরাং আপনি আমাদের নমস্ত।

বয়সে জ্ঞানে প্রবীণ হইলেও—উৎসাহ ও কর্ম্মপটুতায় অপনি নবীন।
আপনি অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে বিচারাসনের সম্মান ও নিরপেক্ষতা
রক্ষণে পরম যত্নশীল। আদালতের বাহিরেও বহুতর মোকর্দমা আপোষ
মীমাংসা করিয়া দিয়া আপনি উভয় পক্ষেরই আশীষভাজন হইয়াছেন।
আপনার অমায়িক ব্যবহার সর্বজনবিদিত। আপনি নাগরিক জীবনের
নানা বিষয়িণী কর্ত্তব্যে চিরতৎপর। বঙ্গভাষার প্রতি আপনার অমুরাগ
আন্তরিক ও স্থগভীর।

পূর্ব্বে কাঁচরাপাড়া এবং ভাটপাড়া নৈহাটী মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্ভুক্ত ছিল—এক্ষণে ঐ হুইটা স্থানে স্বতন্ত্র মিউনিসিপ্যালিটির সেবার জন্ত ইতিপূর্ব্বেই ঐ হুই স্থানের মিউনিসিপ্যাল কমিশনার কয়েকজন রাজসম্মানে ভূষিত হইয়াছেন। নৈহাটীর এই সম্মান বহু পূর্ব্বেই পাওয়া উচিত ছিল। সরকার বাহাহর এই বর্ত্তমান অনুগ্রহ দ্বারা আপনার ন্তায় যোগ্য ব্যক্তিকে সম্মানিত করায় আমরা সাতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। আপনি আমাদের অভিনন্দন গ্রহণ কর্কন।

আমরা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি স্বস্থ শরীরে দীর্যজীবী হইয়া আপনি দেশের ও দশের কল্যাণ সাধন করুন।

বন্দ্যোপাধ্যায় পাড়া,— নৈহাটী। ২রা ফাল্পন, ১৩৩১ সাল।

"আপনার গুণমুগ্র প্রতিবেশীগণ।" নিয়োক্ত সংস্কৃত শ্লোকটা নৈহাটা মহেক্স উচ্চ ইংরাজী বিভালরের ভূতপূর্ব্ব প্রধান শিক্ষক, মাননীয় শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভালকার,
বি, এ, কর্ত্বক রচিত ও পঠিত হয় এবং প্রতিবেশীগণের অভিনন্দনের
সহিত প্রদত্ত হয় ও তিনি যোগেক্সনাথের গুণকীর্ত্তনঃকরেন।

W

#### यात्रिक शक्षकम्

মঙ্গলং ঘোষিতৃং ষশ্র মিলিতাঃ শ্বঃ মহোৎসবে।
শাণ্ডিল্য বংশসভূতং যোগেন্দ্রং পাতৃ শক্ষরঃ॥ >
শান্তো দান্তঃ সদালাপী নমতাকৃতভূষণঃ।
পরহিতৈকচিত্তোহসৌ মিত্রানাং শ্রীতিবর্দ্ধনঃ॥ ২
রাজসন্মানলাভেন ষশ্র প্রমুদিতাঃ বয়ম্।
যশ্র সন্মাননেনৈর মান্তামন্তামহে প্রবম্॥ ০
বরেণ্যঃ কার্যানির্চশ্চ সদা সত্যপরায়ণঃ।
সর্বাঃ সংসিদ্ধয়ন্তশু সন্ত শস্তু প্রসাদতঃ।
ইতি তদ্গুণমুগ্ধোহহং প্রার্থরে প্রণয়োদিতঃ॥ ৪
রায় সাহেব যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যকুলোত্তবা।
গৃহাণ প্রীতিহারং মে আর্শীব্রাদং জ্যোহস্ততে॥ ৫
বিত্যালক্ষারোপাধিকশ্র বি এ ইত্যুপনামঃ
শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়শ্র কৃতিরিয়ম্।

তাঁহার রায় সাহেব উপাধি প্রাপ্তিতে নৈহাটি মিউনিসিপ্যালিটীর সদস্তগণ রায় বাহাছর বি, কে, মিত্রের সভাপতিত্বে একটি সভায় সমবেত হইয়া আনন্দ জ্ঞাপন করিয়া তাঁহাকে পত্র দিয়াছিলেন।

নৈহাটি মহেন্দ্র স্থলের সেক্রেটারীও স্থলের ছাত্র শিক্ষকগণের পক্ষ হইতে তাঁহার রায় সাহেব উপাধি প্রাপ্তিতে আনন্দ জ্ঞাপন করিয়া পত্র দিয়াছিলেন। ভারত ধর্মমহামণ্ডল হইতেও তাঁহার উপাধি প্রাপ্তিতে আনন্দ জ্ঞাপন করিয়া পত্র দেওয়া ২ইয়াছিল।

লগুনের ইষ্ট ইণ্ডিয়া এসোসিয়েসন হইতেও তাঁহার উপাধি প্রাপ্তিতে আনন্দ জ্ঞাপন করিয়া পত্র দেওয়া হইয়াছিল। উক্ত সমিতির প্রেসিডেণ্ট লর্ড ল্যামিংটন ও কৌন্ধিলের সভাপতি লর্ড পেট্ল্যাপ্ত।

হগলী কলেজে পঠদশা কালে ১৪ বংসর বয়সে ২৪ পরগণার অন্তর্গত বেলঘরিয়া গ্রামের প্রীযুক্ত রাধাকিশোর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রথমা কল্পা প্রীমতী কাশীমণি দেবীর সহিত ইং ১৮৮৪ খ্রীষ্টান্দে যোগেক্সনাথের প্রথম বিবাহ হয়। ইহার গর্ভে ৫টা কল্পা জন্মগ্রহণ করেন; তন্মধ্যে ছইটা কল্পা অতি শৈশবে তাঁহার (কাশীমণির) জীবদ্দশায়ই মারা যায়। ইনি অল্ল বয়সে ইহার খুল্লভাতের নিকট এলাহাবাদে পুরাতন ম্যালেরিয়া রোগে মৃত্যুমুথে পতিত হন। স্বর্গীয়া কাশীমণির খুল্লভাত তৎকালীন এলাহাবাদের একজন বিখ্যাত কবিরাজ ছিলেন এবং তিনি তাঁহার লাতুপ্র্ত্তীর অতিশয় অস্থথের কথা শুনিয়া তাঁহাকে (কাশীমণিকে) এলাহাবাদে লইয়া যান; কিন্তু সেখানে হঠাৎ লাতুপ্রত্তীর একটা শিশুকল্পা মৃত্যুমুথে পতিত হওয়ায় তাঁহার রোগ ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইতে থাকে এবং উক্ত রোগেই কয়েকদিনের মধ্যে তিনিও মৃত্যুমুথে পতিত হন। তিনি অতিশয় নম্র, সাধ্বী এবং আদর্শস্থানীয়া শুণবতী স্ত্রীলোক ছিলেন। তাঁহার দেহ এলাহাবাদের বেণী ঘাটে সৎকার করা হয়।

নিজ আত্মীয়স্বজনের অনুরোধে এবং ইহার বংশের কাহারও পুত্রসন্তান
না থাকায় ইনি পুনরায় ইং ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে কলিকাতাব
নিকটবর্ত্তী মহেশতলা গ্রামের সম্ভ্রান্ত জমিদার, গভর্গমেণ্ট পেন্সনার্ ও
ইউনিয়ন বোর্ডের ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত বাবু রুষ্ণধন মুখোপাধ্যায়
মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্তা শ্রীমতী নলিনাকে বিবাহ করিতে বাধ্য হন।
শ্রীমতী নলিনা, স্নেহশীলা, সোভাগ্যশালিনী ও সাক্ষাৎ লক্ষীরূপিনী।

যোগেন্দ্রনাথের প্রথমা স্ত্রীর জীবিত কন্তাগণের মধ্যে একটা ইহার দিতীয়বার বিবাহের কয়েকমাদ পরেই হঠাৎ মারা যায়। আর ছইটী জীবিত
থাকে—তাহ্রাদের নাম হিরণ্মী ও লাবণ্যমন্ত্রী। ইহাদের বিবাহ সন্ত্রান্ত
বংশেই দেওরা হয়, কিন্তু ছর্ভাগ্যবশতঃ কন্তা ছইটী শেতি অল্পবয়দে বিধবা
হয়। হিরণ্মন্ত্রী কয়েক বংদর পূর্কে ছইটী পুত্র ও তিনটী কন্তা রাখিয়া
পরলোক গমন করেন। বর্ত্তমানে লাবণ্যমন্ত্রী ১টী পুত্র ও ১টী কন্তা লইয়া
পিতৃগৃহের নিকটবর্ত্ত্রী স্থানে একটী বাটী নির্মাণ করাইয়া বসবাদ
করিতেছেন। দিতীয় স্ত্রী নলিনার গর্ভে ৫টী পুত্র ও ৭টী কন্তা জন্মগ্রহণ
করেন; তন্মধ্যে ১টী পুত্র ও ছইটী কন্তা শিশুকালেই মৃত্যুমুথে পতিত
হয়। যোগেন্দ্রনাথের বর্ত্তমান পুত্র ও কন্তাগাণের নাম,—ক্ষেত্রপ্রসাদ,
সনৎপ্রসাদ, জাহ্নবীপ্রসাদ ও জ্যোতিঃপ্রসাদ। কন্তা—কনকলতা,
পুপ্পনতা, মায়ালতা (ওরকে ক্রপা), স্নেহলতা ও তর্জলতা।

বোণেক্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র, শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের, (৮ই ভাদ্র) ২৪শে আগষ্ট, বুধবার, মাতামহগৃহে অষ্টম মাসে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পূর্ব্ধে কলিকাতার বিখ্যাত ব্যবসায়ী Messrs. Barry & Companyর অফিসে কার্য্য করিতেন। তিনি স্বইচ্ছায় কর্মত্যাগ করিয়া এক্ষণে জীবনবীমা কোম্পানীর (The Prudential Assurance Co.) স্থানীয় প্রতিনিধি হিসাবে কার্য্য করিতেছেন। গত সন ১০০৪ (১৯২৭) সালের ১৬ই বৈশাখ (২৯শে এপ্রিল) শুক্রবার কলিকাতার সন্নিকটস্থ বেহালা-বড়িশা গ্রামের প্রসিদ্ধ ও খ্যাতনামা জমীদার, সাবর্ণ চৌধুরী বংশীয় স্বর্গীয় হরিক্তক্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের কনিষ্ঠপুত্র স্বর্গীয় জগচ্চক্র রায় চৌধুরীর কনিষ্ঠা কন্তা শ্রীমতী অণিলা দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ইহার একটা পুত্র ও হুইটী কন্তা। প্রথমা কন্তা কুমারী তৃষারকণা, বয়স ৭ বংসর, মধ্যমপুত্র শ্রীমান শ্রামাপ্রদাদ, বয়ন ৪ বংসর ও শিক্তকত্যা বিজলীকণা বয়স ১ বংসর মাত্র।

দিতীরপুত্র শ্রীযুক্ত সনৎপ্রসাদের গত ইং ১৯০৬ সালের ২০শে জুন বুধবারে জন্ম হয়। ইনি স্থানীয় গৌরিপুর কোম্পানিতে ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে কর্ম করিতেন। ইনিও স্বইচ্ছায় কর্মত্যাগ করিয়া স্থাধীনভাবে ব্যবসাধারা উন্নতিলাফ করিতেছেন। বাঙ্গালার প্রথম Executive Engineer স্থগায় রায় সাহেব অমৃতলাল মুখোপাখ্যায় মহাশয়ের পৌত্রী শ্রীমতী মৃণালিনীর সহিত সনৎপ্রসাদের বিবাহ হয়। ইহার একটী পত্র নাম শ্রীমান রমাপ্রসাদ, বয়স ৫ বৎসর এবং কল্পাটীর নাম কুমারী ইন্দ্রাণী বয়স ৩ বৎসর।

তৃতীয়পুত্র প্রীযুক্ত জাহ্নবীপ্রসাদের গত ইং ১৯১১ প্রীষ্টান্দের ২৮শে স্বান্টোবর তারিখে নৈহাটীতে জন্ম হয়। ইনি প্রথমে Short Hand এবং Type writing পরীক্ষায় উর্ত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতার বেঙ্গল হোমিও-প্যাথিক মেডিক্যাল কলেজে ভত্তি হন এবং কলেজের মধ্যে H. M. B. পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করায় একটী স্থবর্ণপদক প্রাপ্ত হন। ইনি এক্ষণে অবিবাহিত এবং স্বগ্রামে ডাক্তারী ব্যবসায়ে স্থনাম অর্জন করিতেছেন।

যোগেন্দ্র নাথের বর্ত্তমান জ্যেষ্ঠকন্তা শ্রীমতী কনকলতার বর্ত্তমান বয়স ২২ বৎসর, এক্ষণে বিবাহিতা। তুগলী জেলার বাঁশবেড়িয়া নামক স্থানে স্বর্গীয় স্থবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্রের সহিত কনকের বিবাহ হয়। ইহার একটীপুত্র ও তিনটী কন্তা। বর্ত্তমানে ইহার স্বামী ইষ্টার্গ বেঙ্গল রেলওয়ের Store Depertmentএর একজন পদস্থ কর্ম্মচারী এবং সম্প্রতি রংপুর জেলার সৈয়দপুর হইতে বদলী হইয়া কাঁচরাপাড়ায় বসগাস করিতেছেন।

শ্রীমতী পূষ্পলতা তাঁহার স্নেহময়ী মাতার অষ্ট্রম গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার বর্ত্তমান বয়স ২০ বংসর। ইহার স্বামী ভবানীপুর নিবাসী স্বর্গীয় ভূপেন্দ্র বাবুর পুত্র শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কলিকাতার খ্যাতনামা হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ( যিনি ডাক্তার নরেন বলিয়া খ্যাত ) মহাশয়ের ভাতৃপুত্র। তারকবাবু কলিকাতার মোটর ব্যবসায়ী Messrs Break-well & Companyর একজন বিশিষ্ট দালাল। ইহার একটা পুত্র দেশ্লেশ, বয়স ৬ বংসর ও ১টা কন্তা বয়স তিন বংসর। ইহারা কলিকাতায় বছকাল হইতে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতেছেন।

যোগেন্দ্রনাথের অপর কস্তা তিনটা এক্ষণে অবিবাহিতা; তন্মধ্যে একটা বিবাহাযোগ্য। আর কস্তাগুলি সকলেই স্থানীয় বালিকা বিস্তালয়ে পাঠাভ্যাস করিতেছে। ইহাদের বয়স যথাক্রমে ১৭, ১৫ ও ৯ বৎসর। কনিষ্ঠ পুত্র জ্যোতিঃপ্রসাদ, বয়স ১২ বৎসর, বর্ত্তমানে স্থানীয় বিস্তালয়ে পাঠাভ্যাস করিতেছে।

আমরা রায় সাহেবের সহিত ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করিয়।
দেখিয়াছি সতাই তাঁহার স্তায় অমায়িক, অতিথিবৎসল, পরোপকারী,
ভগবস্তক্ত লোক আজ কালকার মুগে বিরল। কোন প্রার্থী তাঁহার
বারে আসিয়া বিফল মনোরথ হইয়া ফিরে না। তিনি মাহা সত্য বলিয়া
ব্যেন তাহা প্রাণ গেলেও করেন। তাঁহার সমগ্র জীবনই পরার্থে
কলিত। এই র্দ্ধ বয়সেও তিনি জনসাধারণের সেবার জন্ত ধেরপ
য্বকের স্তায় উত্তম লইয়া কাজ করিতেছেন, তাহা সত্যই বিরল। তিনি
নীরব কন্মী, কোনরপ নাম ও প্রতিষ্ঠার বিন্দুমাত্র আকাজ্ফা তাঁহার
জীবনে নাই। তিনি লোকচক্ষ্র অন্তরালে দেশ ও দশের সেবার জন্ত্র
যাহা করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাহাতে বঙ্গবাসীর প্রাণে তাঁহার স্মৃতি
চির-জাগরুক হইয়া থাকিবে। ভগবান তাঁহাকে দীর্মজীবি কর্পন।

# বংশানুক্রমিক তালিকা

ভট্টনারায়ণ আদি বরাহ | (আদি বরাহ হইতে ১০ম পুরুষ) यकत्रनः ( > य, श्रूक्य ) ( कफेक शैभ निवाभी এवः हिन अथम को निना मधाना आश हन) | (আদি বরাহ হইতে ২ • পুরুষ ) মহেশ হরি ( বালি ) হুগাদাস \* শ্রীরাম **त्रपूनक्नन** নারায়ণ ঠাকুর (খানাকুল-কৃষ্ণনগর) রাথাল (৮ম পুঃ) হরচক্র ( জীরাম হইতে ৯ম পু: ) (প্রসিদ্ধ সিপাহী মিউটিনির সময় বিদ্রোহী) হস্তে ইংরাজ ভ্রমে নিহত হন) ১ম পুত্র ৪র্থ পুত্র কালীচরণ খৃষ্টধর্মাবলম্বি দেবটেরণ (যোগেন্দ্রের মাতামহের ভাগিনেয়) হরি পার্বভী ভবানীচরণ (খৃষ্টধর্মাবলম্বী) বা ব্ৰহ্মবান্ধব উপাধ্যায়

বাঙ্গালার গৌরব প্রসিদ্ধ কথক পশুত শ্রীধর উক্ত হুর্গাদাস হইতে।
 পুরুষ।



P.&T. (cal.) Hony Estimator Port Acctts. office Lahore Magistrate. Commissioner's and Calcutta.

তিনিংহা তিনিংহা কলা তিন্ত প্রসাদ কলা ভালতিন্দ্রপ্রসাদ কলা অধাবালা কলা অমিয়া (স্বামী ডা: জ্ঞান-কলা জোতিন্দ্রপ্রসাদ বিধবা) রঞ্জন বন্দ্যো: এম-বি, (Asstt) কালীভোষ ভট্টা: এম-এ Surgeon in-Charge, Sam- (commerce) পিতা স্বগায় bhunath Pandit Hospital, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই-ই

পুত্র ডাঃ হুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায় এম্-বি Medical Officer, Municipal Hospital, Budge Budge.

# যোগেজনাথের মাতামহ পরিচয়







বসিয়া—খান বাহাত্তর মৌলবা চৌধুরা কাজেমজান আমেদ সিজিকী সাহেব।
দ প্রায়মান—মে লবী চৌধুরী লাবেবৃদ্দিন আমেদ সিদিকী সাহেব;

# খান বাহাত্বর মৌলবী চৌধুরী কাজেমদীন আহমদ সিদিকী

योनवी छोधूत्री काष्ट्रममीन वाश्मम मिमिकी পূर्ववक्तत এकजन শ্রেষ্ঠ জমিদার। হজরত মহম্মদের খশুর হজরত আবু-বকর সিদ্দিক কোরেশী হইতে তিনি পঞ্জিংশ বংশধর। হজরত আবু-বকর সিদ্দিক সমগ্র মুস্লিম জগতের প্রথম থলিফা (কালিফ) অর্থাৎ একচ্ছত্র সম্রাট ছিলেন। তাঁহার বংশধরেরা সিদ্দিকী বলিয়া পরিচিত। হজরত আবু-বকরের পুত্র আবহুর রহমাণ সিদ্দিকী সিরিয়া বিজয়ে যথেষ্ঠ বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার পরিবারবর্গ তাঁহার পুত্র আবু আতিক আবহুল্লা সিদ্দিকীর জীবদ্দশা পর্য্যস্ত আরবে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র ৪নং কাছেম সিদ্দিকী হইতে পঞ্চদশ পুরুষ সাহার্দ্দীন সিদ্দিকী পর্যান্ত এই বংশ তুরক্ষে বাদ করিতেন। তাহার পর হুই পুরুষ নাজীমুদ্দীন ও জহিরুদ্দীন আপার ইণ্ডিয়ায় বাস করিতেন। এই বংশের অষ্টাদৃশ বংশধর কুতুবুদ্দিন দিল্লীর বাদশাহ দরবারে একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী (মন্সব-ই-পাঁচ হাজারী মাহীমারাতিব) ছিলেন, তাঁহার বংশ বাঙ্গালা দেশে বসবাস করিয়াছিলেন। ১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দে (১০১৬ হিজ্রী) তিনি বর্দ্ধমানে শের আফগান কর্তৃক নিহত হন। তাঁহার পুত্র ছায়াদদীন সিদিকী ঢাকা জাহাজীর নগরের স্থাদার ইদ্লাম থা স্থজাত খাঁয়ের সহিত ত্র্বর্ষ আফগান দেনাপতি ওদ্যান খাঁকে পরাজিত করিবার জন্ম আদিষ্ট হইয়াছিলেন :

ছায়াদদ্দীন সেই অভিযানে থুব যোগ্যতা ও পারদশিতা দেখাইয়া সম্রাট জাহাঙ্গীরের সম্ভোষ উৎপাদন করতঃ তাঁহার নিকট হইতে ১৬১২ প্রীষ্টাব্দে (১০২১ হিজরী) চক্র প্রতাপ, আমিনাবাদ এবং তালেবাবাদ এই তিন পরগণা জায়গীর প্রাপ্ত হন। তিনি তালেবাবাদ পরগণার অন্তঃপাতী পোলকার গ্রামে বাসস্থান নির্মাণ করেন। তাঁহাদের ত্রিংশৎ বংশধর চৌধুরী আবহল ওয়াহেদ সিদ্দিকী পর্যান্ত এইখানেই তাঁহাদের পারিবারিক বাসস্থান ছিল। কিন্তু একত্রিংশৎ বংশধর চৌধুরী নজমদ্দান হোসেন সিদ্দিকী—পোলকার পরিত্যাগপূর্বাক বালিয়াদি নামক স্থানে বাসস্থান নির্মাণ করেন। তদবধি এই বংশ বালিয়াদিতেই বাস করিতেছেন। বালিয়াদি ঢাকা সদর মহকুমার অন্তর্গত।

বাঙ্গালার ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, বৌদ্ধযুগে যথন পাল রাজারা বঙ্গদেশে রাজত্ব করিতেছিলেন, তথন এই পরগণা তিনটি রাজা যশোবস্ত পাল কর্ত্তক শাসিত হইতেছিল, পরে বঙ্গে দ্বাদশজন ভুনিয়ানদের সময়ে ककल गाकी ७ हामगांकी এই পরগণার অধিকারী ছিলেন। তৎপরে উনবিংশ বংশধর ছায়াদদীন সিদিকী ইহা জায়গীর স্বরূপ প্রাপ্ত হন। তাঁহার পর চক্রপ্রতাপ ও আমিনাবাদ এই তুইটি পরগণা তাঁহাদের হস্তচ্যুত হয়, কিন্তু তৃতীয় পরগণাটি সম্পূর্ণরূপে তাঁহাদের হাতে ছিল। সে যাহা হৌক, ভারতে ব্রিটিশ শাসনের প্রারম্ভ সময়ে এই পরগণা উক্ত বংশের কতিপয় বংশধরের মধ্যে বিভক্ত হইল, দিল্লীর বাদশাহ শাহ আলম্ তাহা মঞ্জুর করিলেন এবং এই সনদে ভারতের সর্ববিপ্রথম গবর্ণর জেনারেল ওয়ারেণ হেষ্টিংদ্ স্বাক্ষর করেন। ১২০৪ ৰঙ্গান্ধে সম্রাট্ মহম্মদ সা তালেবাবাদ পরগণার জায়গীর তিংশ বংশধর চৌধুরী আবহল ওয়াহেদ সিদিকীকে প্রদান করেন। তিনি দিল্লীর বাদশাহের নিকট হইতে চতরধারী বা চৌধুরী উপাধি প্রাপ্ত হন। তদবধি এই উপাধি এই বংশ কর্ত্তক ব্যবহৃত হইতেছে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, বালিয়াদি বংশ বঙ্গের মধ্যে অতি প্রাচীন বংশ।

১৮१७ औद्देशस्य (वाकामा ১२৮० मालের ১৯শে পৌষ) योनवी

চৌধুরী কাজেমদ্দীন আহমদ সিদ্দিকী বালিয়াদিতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি এই প্রাচীন বংশের একমাত্র বংশধর, কারণ অক্যান্ত বংশধরগণের জায়গীর দানে ও বিক্রয়ে নষ্ট হইয়াছে। কাজেমদ্দীন স্বগৃহে আরবী, পারশী, উর্দ্দু, ৰাঙ্গালা এবং ইংরাজী শিক্ষা করেন। প্রথম চারিট্টী ভাষায় ইনি বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছেন। ইনি একজন কবি, পার্মণ্য ও বাঙ্গালা ভাষায় জ্ঞানেক পত্ত গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

কাজেমদীন একজন আদর্শস্থানীয় জমিদার। তাঁহার জমিদারী ঢ়াকা ও ময়মনসিংহ জেলায় বিস্তৃত। তাঁহার প্রজারা তাঁহাকে পিতার স্থায় শ্রদ্ধা ও ভক্তি করে। তিনিও প্রজাদিগের স্থখ স্বাচ্ছন্যের জন্ম নিজের স্থথ স্বাচ্ছন্য বিসর্জন দিয়াছেন। যদি থান বাহাছরের স্থায় প্রজাবৎসল জমিদার এই বঙ্গদেশে অধিক সংখ্যায় থাকিত, তাহা হইলে চিরস্বায়ী বন্দোবন্তের সহদেশ্য সিদ্ধ হইত এবং দরিদ্র প্রজাদেরও হু:থ হুদ্দশা বহু পরিমাণে দুরীভূত হইত। তিনি ভাগ্যক্রমে বহু ধন সম্পত্তির মালিক হইয়াছেন এবং অনায়াদে সহরে অন্তান্ত জমিদারদের ভাষ স্থথে, স্বাচ্ছন্যে ও বিলাসিতায় দিন অতিবাহিত করিতে পারিতেন; কিছ প্রজার তৃঃখ কষ্ট ও স্থখস্থবিধাকে তিনি নিজের বলিয়া মনে করেন, সেই জন্ম তিনি দরিদ্র প্রজাদের মধ্যে স্বগ্রামেই বাস করিয়া থাকেন। তাঁহার কর্মচারিগণ কথনও কোনও প্রজার নিকট হইতে ''আবওয়াব" গ্রহণ করেন না। প্রজাবর্গের মধ্যে অনকষ্ট ও অর্থকুচ্ছতা উপস্থিত হইলে খান বাহাত্বর প্রজাবর্গের থাজনা যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস করিয়া থাকেন। ১৯১৮ সালে যথন সমস্ত থাগুসামগ্রীর মূল্য অসম্ভব রকমে বৃদ্ধি হইয়াছিল, ভ্রথন থান বাহাছুর তাঁহার ওয়াকৃফ্ ষ্টেটের প্রজাবর্গের এক বৎসরের থাজনা মাফ করিয়াছিলেন। তিনি নানাপ্রকারে প্রজাবর্গের অভাব অভিযোগের প্রতিকার করিয়া থাকেন। যেথানেই প্রজারা জলাভাবে कष्ठे भाग्न, (महे थात्निहे जिनि न्जन शूक्षतिभी थनन कतिया अथवा भूत्राजन

পুষ্করিণীর সংস্থার করিয়া দিয়াছেন। সেওরাতলী ও টেকিবাড়ীর পুষ্করিণী তাহার নিদর্শণ। চাষাবাদের স্থবিধার জন্ম তিনি নিজ ব্যয়ে নদী ও বিলে বাঁধ নির্মাণ করিয়া দেন। এজন্ত প্রজাবর্গের নিকট হইতে ভিনি কোন প্রকার আবওয়াব কিংবা ট্যাক্স গ্রহণ করেন না। চাষাবাদের স্থবিধার জন্ম তিনি উনৈক স্থানে পুন্ধরিণী খনন করিয়া দিয়াছেন। পাট নিয়ন্ত্রণ আন্দোলন আরম্ভ হইবার বহু পূর্ব্বেই তিনি উহার আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তিনি প্রজাবর্গকে পাটের চাষ কম করিয়া তৎপরিবর্ত্তে ইক্ষু ও থেজুরের চাব করিবার জন্ম বলিতেন। বাঙ্গালা সরকার এক্ষণে পাট চাষের অপকারিতা বুঝিতে পারিয়া দেশ-ব্যাপী আন্দোলন করিতেছেন। কিন্তু অনেকেই হয়ত জানিতেন না হে, খান বাহাত্বরই এ বিষয়ে অগ্রণী। তাঁহার বাড়ীতে যে কোন উৎসব হয়, তিনি তাঁহার প্রজাবর্গকে আমন্ত্রণ করিতে ভূলেন না। ১৯১১ সালের ১২ই ডিসেম্বর বালিয়াদিতে সম্রাটের রাজ্যাভিষেক উৎসব সমাধা উপলক্ষে তিনি তাঁহার পরগণার প্রায় ৩৫ হাজার হিন্দু-মুসলমান প্রজাকে আমন্ত্রণ করিয়া প্রচুর পরিমাণে ভোজন করাইয়াছিলেন। সহস্র সহস্র ভিক্ষকের প্রত্যেককে এক পোয়া করিয়া চাউল ও এক আনার পয়সা দেওয়া হইয়াছিল। ঐ দিন তাঁহার ঢাকার বাড়ীতেও একটি সান্ধ্য সম্মেলনের আয়োজন হইয়াছিল। সহরের গণ্যমান্ত লোক সেই সম্মেলনে আমন্ত্রিত হইলেও তিনি দরিদ্রদিগকে ভূলেন নাই। নিকটবর্ত্তী দরিদ্রদের মধ্যে তিনি কম্বল,,চাদর ও মিঠাই যথেষ্ট পরিমাণে বিতরণ করিয়াছিলেন।

জনসাধারণের সেবার জন্ম থান বাহাত্বর সর্বাদাই প্রস্তুত। লোকের ষাতায়াত ও যানবাহনের চলাচলের জন্ম তিনি রাস্তা নির্মাণার্থে বহুবার জমি দান করিয়াছেন। তাঁহারই জমি দানের ফলে কড়া হইতে কালিয়াকৈর, কালিয়াকৈর হইতে ধামরাই এবং প্রীপুর হইতে ফুলবাড়ী পর্য্যস্তু রাস্তা তৈয়ারী করা সম্ভবপর হইয়াছে। ঢাকার জেলা বোর্ড থান বাহাত্রের

এই দান অত্যন্ত ধন্তবাদের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া তিনি তাঁহার জমিদারিতে অনেক চিকিৎসালয় থূলিবার জন্তও বহু টাকা সাহায্য করিয়াছেন।

থান বাহাত্রের রাজভক্তি বংশামুগত। অনেক ক্ষেত্রে তিনি ও তাঁহার পরিবারবর্গ গবর্ণমেণ্টের সহিত এক্ষেইগ কাজ করিয়াছেন। ঢাকা বিভাগে যত কমিশনার এবং ঢাকা জেলায় যত ম্যাজিষ্ট্রেট্ নিযুক্ত হইয়াছেন, প্রত্যেকেই খান বাহাছরের সহযোগিতার জন্ম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন। মিঃ ন্যাথান ও মিঃ লিমিসিউরিয়ার—ঢাকা বিভাগের এই হুই জন কমিশনার তাঁহার বংশ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন— "Perhaps the most ancient and notable Mohammedan family of East Bengal." ১৯০৯ সালে ঢাকার জেলা ম্যাজিষ্টেট মিঃ জে, টি র্যাঙ্কিন্ বলিয়াছিলেন—"He is one of the biggest Mohammedan Zemindars in Dacca Dt. and comes of an old and respectable family." ঢাকার জেলা মাজিষ্টেট মিঃ হাট ১৯১৭ সালে বলিয়াছিলেন — "He is the head of one of the of most aristocratic families of this District and is distinguished for his loyalty." ঢাকার The Eastern Bengal and Assam Era ১৯১১ সালের ১০ই জুনের সংখ্যায় লিথিয়াছিলেন—The Baliadi Zemindars are noted as much for their loyalty as for their hospitality."

১৯১৪ সালের পৃথিবীব্যাপী বিরাট যুদ্ধের সময় খান বাহাত্র মুসলমান-দের মধ্যে যুদ্ধের প্রকৃত অবস্থা বর্ণনা করিয়া মিথ্যা গুজবের অনেক প্রতিবিধান করিয়াছিলেন। ১৯১৪ সালের ১৯শে নবেম্বর বালিয়াদিতে যে বিরাট সভা হয়, তিনি সেই সভার সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার সভাপতির অভিভাষণে তিনি মুসলমান সম্প্রদায়কে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, যদিও ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট ত্রক্ষের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন, তথাচ ব্রিটিশ জাতি ভাল কাজই করিতেছেন। মুসলমানেরা যেন রাজার বিরুদ্ধে গিয়া কোনরূপ পাপকর্ম না করে এবং তাহারা যেন ব্রিটিশ রাজের স্বপক্ষে থাকে। ১৯১৫ সালের ১৮ই কেব্রুয়ারী ঢাকার তদানীস্তন ম্যাজিট্রেট্ মিঃ এল্, বার্লি লিখিয়াছিলেন—

"I am directed to convey to you the thanks of Government for your efforts in explaining to your Co-religionists the present international situation. Your assistance has been much appreciated both by myself personally and by Government."

১৯১৪ সালে খান বাহাছর যুদ্ধভাণ্ডারে ৫ হাজার টাকা দান করেন।
১৯১৮ সালে যুদ্ধের জন্ম খাজসামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি পাইলে তিনি ওয়াক্ষ্
ষ্টেটের প্রজাবর্গের এক বৎসরের খাজনা মাফ করিয়াছিলেন। তাঁহার
ভালেবাবাদ পরগণার সর্বত্র তিনি ইহাও ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, যে
প্রজা নিজ ইচ্ছার যুদ্ধে যোগদান করিবে, যতদিন সে যুদ্ধকার্য্যে লিপ্ত
থাকিবে, ততদিন তাহাকে খাজনা দিতে হইবে না; শুধু ইহাই নহে,
তাহাদিগের প্রত্যেককে দশ টাকা করিয়া পারিতোষিকও দেওয়া হইবে।

১৯২০ সালে ঢাকার সমস্ত মুসলমান ও মুসলমান ছাত্র যথন অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিতে সমুত্তত হইয়াছিল, তথন তিনি তাহাদিগকে ইহা বলিয়াছিলেন যে, অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করা
মুসলমানদের পক্ষে ক্ষতিকারক। সেই সময়ে তিনি পশ্চিম হইতে বহু
শামশুল উলেমা ও বহু উলেমা আনাইয়া তাঁহাদের দ্বারা বহু কন্ফারেন্দে
যক্তা দেওয়াইয়াছিলেন। সেই সময়ে কংগ্রেসী ও স্বদেশী বহু সংবাদপত্রে
তাঁহার অজ্ঞ নিন্দাবাদ বাহির হইয়াছিল, এমন কি তাঁহার জীবন
পর্যান্তও বিপন্ন হইয়াছিল। কিন্তু তিনি তাহাতে বিশুমাত্রও ক্রক্ষেপ

করেন নাই, গবর্ণমেণ্ট তাঁহার জীবন রক্ষার জন্ম সাদা পোষাক পরিহিত পুলিশ দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি ধন্তবাদের সহিত গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।

১৯০৮ সালের জুন মাসে ঢাকায় ভারতীয় মুসলম্বান লীগের পূর্ববঙ্গীয় প্রাদেশিক শাখা প্রতিষ্ঠিত হইলে খান বাহাত্রঞ্চ উহার সভাপতি ও পরলোকগত নবাব স্যার খাজা সলিমুল্লাকে উহার সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়। তিনি বরাবরই এই লীগের সভাপতি ছিলেন। এই লীগ হইতে সর্ব্ব প্রথমে ১৯০৮ সালের ১ই জুলাই পূর্ববঙ্গের ছোটলাট স্যার্ চাল স্ ষ্টুয়াট বেলিকে অভিনন্দন পত্র দেওয়া হইয়াছিল। সেই অভিনন্দন পত্র তিনি স্বয়ং পাঠ করিয়াছিলেন। অভিনন্দনের কিয়দংশ এই স্থানে উদ্ধৃত হইল—

"আমরা এমন এক সমিতির প্রতিনিধি যাহার শাখা পাঞ্জাব, বেহার এমন কি ইংলও পর্যান্ত বিস্তৃত হইয়াছে। ভারতের সর্বাত্র এই সমিতির কার্যাক্ষেত্র প্রধারত হইবে। গবর্ণমেণ্টের সাধু উদ্দেশ্যের কথা সর্বা সাধারণের গোচর করাই এই সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য। ইহা ছাড়া প্রজাবর্গের কপ্ত ও অভাব অভিযোগের প্রতি গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করাও উদ্দেশ্য। রাজা ও প্রজার মধ্যে সদ্ভাব ও প্রীতির বন্ধন দৃঢ় করিবার জন্মই আমাদের এই সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই প্রাদেশিক শাখা মাত্র এক মাস হইল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই প্রাদেশিক শাখা মাত্র এক মাস হইল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এখন ইহার শৈশবাবস্থা বলিয়া এই সভা বিশেষ কোন কাজ করিতে পারে নাই; তবে আপনার গবর্ণমেণ্টের সাহায্য পাইলে নিশ্চয়ই ইহা স্বসমাজ, গবর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের অনেক কাজ করিতে পারিবে।"

মুসলমান লীগের সভাপতিরূপে ১৯০৯ সালে তাঁহাকে অনেক কঠিন কঠিন সমস্যার সন্মুখীন হইতে হইয়াছিল। তন্মধ্যে একটি এই বে, ঠিটাগডের হিন্দুবা তথাকার একটি মস্জিদ ধ্বংস করিবার জন্ম ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল। ঢাকার মুসলমানগণ ইহা শুনিয়া ঢাকেশ্বরী মন্দির ধ্বংস করিবার জন্ম দলবদ্ধভাবে অগ্রসর হইতেছিল। নবাব স্যার্ সলিম্লা তথন লীগের সম্পাদক ছিলেন। হুর্ভাগ্যক্রমে তিনি তথন ঢাকায় ছিলেন না, কাজেই টুভেজিত জনতাকে শাস্ত করিবার দায়ীত্ব একমাত্র থান বাহাহরের উপর দাড়িয়াছিল। তিনি তৎক্ষণাৎ গবর্ণমেণ্টের নিকট তার করেন এবং ঘটনা সম্বন্ধে সমস্ত জানান। তাঁহার প্রতিপক্ষতায় উত্তেজিত জনতা শাস্ত হয়।

এই লীগের সভাপতিরূপে তিনি স্বসমাজেরও প্রভূত উপকার করিয়া-ছেন। বঙ্গবাবচ্ছেদ পূর্ণমাত্রায় সমর্থন করায় তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসা-বাটীতে (৬।৭ ওয়েলেস্লী ষ্টাট্) ১৯০৮ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর তাঁহার উপর একটি বোমা নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে সে যাত্রা তিনি প্রাণে রক্ষা পান।

১৯২০ সালে ঢাকার এস, এস, এম্ অনাথাশ্রম অর্থাভাবে মথন বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল, তথন তিনি বহু টাকা দান করিয়া আশ্রমটিকে রক্ষা করেন। এজন্ত আশ্রমের সদস্যেরা তাঁহাকে কৃতজ্ঞতার চিক্সরপ আশ্রমের পৃষ্ঠপোষকপদে অভিবিক্ত করেন। অনাথ ও আতুরের জন্ত তিনি সদা সর্বাদা চিন্তা করেন। যথনই অনাথাশ্রমের অর্থাভাব হয়, তথনই টাকার সাহায্য করিয়া তিনি উলাকে মক্ষা করিয়া থাকেন। সেদিনও তিনি ঢাকার এস, এস্, এম্, অনাথালয়ে ৫ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। ২৬শে নবেম্বর অনাথালয়ের একটি বিশেষ সভায় সর্বাসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাবটি পাশ হয়—Resolved unanimously that the committee place on record their deep sense of appreciation and offer their grateful thanks to the Khan Bahadur Saheb for his munificient donation to the orphanage at the time of its urgent need.

সভায় আরও স্থিরীকৃত হয় যে, অনাথালয়ের স্কুল-গৃহটি যাহা তৈয়ার হইতেছে, ভাহার নাম "থান বাহাছর মৌলবী চৌধুরী কাজেমদ্দীন আহমদ দিকিনী" রাথা হইবে এবং অনাথালয়ের সম্পাদককে অনুরোধ করা হইবে যাহাতে তিনি থান বাহাছরের সন্মতি গ্রহণ করেন।

মিউনিসিপালিটীর কমিশনার, জেলা বোর্ডের শ্রুন্স্য, ঢাকা বিশ্ববিত্যালয় কোর্ট, কাজি পরামর্শ কমিটি, জগন্নাথ কলেজের কার্য্যনির্বাহক কমিটি প্রভৃতির সদস্যরূপে তিনি স্বস্যাজের প্রভৃত কল্যাণ সাধন করিয়াছেন।

তাঁহার স্বসমাজের শিক্ষার জন্মও থান বাহাছর যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া থাকেন। তিনি একজন সাহিত্যসেবী এবং বাঙ্গালা, উর্দ্ধু ও ফাশী ভাষায় স্ক্রবি; তাঁহার অনেক ফাসা ও বাঙ্গালা কবিতা অতি উচ্চাঙ্গের। এফলে তাঁহার একটি বাঙ্গালা কবিতা উদ্ধৃত হইল;—

#### কার দোষ

( > )

আমি যে হয়েছি বাবু—আমারি কি দোষ ? তুমিই আপন হাতে, চিঠির শেষের পাতে

> লিখিতে শিখালে মোরে হেমলতা বোস— আমি যে হ'য়েছি বাবু—আমারি কি দোব ?

> > ( २ )

প্রতিদিন নিজ হাতে,

শিন্দুর মুছিয়ে দিতে

ঘোমটা পুলিয়া নিতে সাধের মুখোষ এখন পরিলে শাড়ী, তুমি বল গেঁয়েনারী

গাউন বডি পরে তাই মিটাই আপসোস্ আমি যে হ'য়েছি বাবু আমারি কি দোষ ? (0)

প্রভাতে সন্ধ্যার বেলা ঘর লেপা দ্বীপ জ্বালা ছিল মোর নিত্য কর্মা পরম সম্ভোষ তুমি ত শিখালে স্থা কাদা ও গোবর মাখা অতিশয় নৈসভ্যতা জাতিগত দোষ আমি যে হ'য়েছি বাবু আমারি কি দোষ ? (৪)

আমি ত ভাবিনি কভু ওহে রমণীর প্রভু
বাট্না বাটতে যায় নথের থোলষ
রাধিতে দাওনি মোরে, গায়ে যদি কালি ভরে
কাজেই রুয়েছি যুড়ে এই তক্তপোষ
আমি যে হ'য়েছি বাবু আমারি কি দোষ ?

(c)

তুমি ত শিখালে মোরে, উঠিতে হবে না ভোরে শুধু স্বাস্থ্যহানি করে ব্রত ও উপোষ চিঠি লেখা বই দেখা সেলাই বুনন শেখা আতর গোলাপ মাখা আমোদ নির্দ্দোষ আমি যে হ'য়েছি বাবু আমারি কি দোষ ?

( & )

রং মেখে সং সেজে কভু ছাদে কভু মেজে
চেয়ারে হেলিয়ে পড়ি শরীর অবশ
প্রতিদিন যে সময়ে গৃহস্থের বউ মেয়ে
পুকুরের ধারে যায় ভরিতে কলস
আমি যে পারি না তাহা সে কাহার দোষ ?

(9)

থিছে আমোদ খেলায় ভুলায়েছ দেবতায়
প্রথমের ইতিহাসে ক'রেছ বেহুস
এখন এখন আর কেন কর খ্রিকার
মন্থনে উঠেছে বিষ পিয়ো আশুতোষ
আমি যে হ'য়েছি বাবু আমারি কি দোষ ?

থান বাহাত্র চিরকালই দরিদ্র ছাত্রদের বন্ধু। তিনি এমন অনেক দরিদ্র মুসলমান ছাত্রকে অর্থ দারা সাহায্য করিয়াছিলেন, যাহারা আজ সমাজে বিভাবতার জন্ম উচ্চাসন লাভ করিয়াছেন।

খান বাহাছর সিদ্দিকী একজন খাঁটি মুসলমান। তিনি দৈনিক নযাঙ্গ না পড়িয়া জলবিন্দু গ্রহণ করেন না। ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতার জন্ম তিনি অনেক টাকা ব্যয় করিয়াছেন। মুসলমান ছাত্রেরা যাহাতে নমাজ পড়ে, সে বিষয়ে খান বাহাছর সদা সর্বাদা চেষ্টা করেন। ১৯০৯ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিভালয়ের সলিমুল্লা মোস্লেম হলে ৪ হাজার ছই শত টাকা দান করেন। এই টাকার দ্বারা ছাত্রদিগকে বুল্তি দেওয়া হয়। যাহারা এই বুল্তি ভোগ করিবে তাহাদিগকে প্রতিদিন নিয়মিত প্রার্থনা করিতে হইবে। খান বাহাছর তাঁহার বালিয়াদির প্রতিবেশীদের মধ্যে নমাজ পড়া বাধ্যতামূলক করিয়ছেন। যাহারা নমাজ পড়ে, তিনি তাহাদের রেজিট্রার রাখেন। তিনি গবর্ণমেণ্টের একজন সমর্থক হইলেও সদ্দা আইন পাশ হইলে সকলকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যেন উহা সরিয়তের বিরুদ্ধে। খান বাহাছরের স্বাস্থ্য যদি ভাল থাকিত, তাহা হইলে তিনি দেশের জনহিতকর আরও অনেক কার্য্যে যোগদান করিতেন এবং তাহাতে দেশবাদী উপকৃত হইত।

আমরা থান বাহাছরেয় দীর্ঘ জীবনের জন্য প্রার্থনা করি।

খান বাহাছর মোলবী চৌধুরী কাজেমদ্দীন আহমদ সিদ্দিকী ঢাকা বিশ্ববিচ্চালয়ে বহু পৃস্তক দান করেন। তিনি নবাব কুত্বৃদ্দীনের বংশধর। নবাব কুত্বৃদ্দীন বেমন একজন বড় সৈন্তাধ্যক্ষ ও বোদ্ধা ছিলেন, তেমনি সাহিত্যরস শিপাস্থও ছিলেন। কাজেই তাঁহার বংশধরগণ তাঁহার সাহিত্যাস্থূশীলট্মের প্রবৃত্তি উত্তরাধিকার স্থ্রে পাইয়াছিলেন। পার্শী সাহিত্যেরই তাঁহারা অধিক পরিমাণে অন্থূশীলন করিতেন। এই কারণে সিদ্দিকী বংশের পুস্তকাগারে বহু পার্শী পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু হুর্ভাগ্যক্রমে ১৮৯৮ খ্রীষ্টান্দে অগ্নিতে সেই সমস্ত পুস্তকের শতকরা ১০ থানি ধ্বংস করিয়া ফেলিয়াছিল। কিন্তু থান বাহাছর ও তাঁহার পিতা আবার বহুসংখ্যক পুস্তক দ্বারা লাইব্রেরী বাড়াইয়াছিলেন। খান বাহাছর প্রায় হ শত বর্গ মাইল পরিমিত স্থানের মালিক, কাজেই তাহার যথেই অর্থসম্পদ আছে এবং এই কারণেই তিনি বহু সংখ্যক ছ্ম্পাপ্য পুস্তক ও পাঞ্লিপি লাইব্রেরীতে সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন।

খান বাহাত্র বাঙ্গালার মুসলমানদের শিক্ষার জন্ত সর্বাদা যত্নশীল।
ঢাকার নবাব স্থার সলিমুলা বাহাত্রের নেতৃত্বে যে প্রতিনিধিদল
বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জের নিকট গিয়াছিলেন, খান বাহাত্র সেই প্রতিনিধিদলের একজন সদস্ত ছিলেন। লর্ড হার্ডিঞ্জ তখন ঢাকায় একটি
বিশ্ববিভালয় স্থাপনের জন্ত প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিভালয়
স্থাপিত হইলে তিনি বহু অভাবগ্রস্ত ছাত্রদিগকে অর্থ দিয়া সাহায্য
করিতেন। বর্তুমানে ভগ্ন স্বাস্থ্যের জন্ত খান বাহাত্র যাবতীয় সাধারণ
অমুষ্ঠান হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন।

ঢাকা বিশ্ববিত্যালয়ের মুসলমান ছাত্রদিগকে ইস্লামীয় শাস্ত্রে গবেষণা করিতে স্থযোগ দিবার জন্ত থান বাহাত্র বহু প্রাচ্য পুস্তক বিশ্ববিত্যালয়কে দান করিয়াছেন। তিনি একটি স্থন্দর আলমারিতে আরবী, পাশী ও উর্দ্ধৃ ভাষায় ৮ শতাধিক পুস্তক বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করিয়াছেন। এই সমস্ত পুস্তকের মধ্যে মুদ্রিত গ্রন্থ ও পাণ্ডুলিপি আছে! মুদ্রিত পুস্তকের মধ্যে ৪৮০ খানা উর্দ্ধৃ, ১৭৫ খানা পার্দী, ৬৮ খানা আরবী, ৫ খানা নাগরী, ১ খানা বাঙ্গালা ও ২০ খানা শ্বিশ্রিত ভাষায় মুদ্রিত। ইহা ছাড়া কোরাণের ভূমিকা সম্বলিত ২৫ খানা, ঠ খানা হাদিস ভাষায়, ৩৬ খানা ফিকা, ৬০ খানা স্কুলী, ১২০ খানা ধর্ম্ম সম্বন্ধীয়, ৬৮ খানা ইতিহাস, ৯০ খানা নভেল, ৮০ খানা কবিতা পুস্তক, ১৮ খানা গরের পুস্তক, ১৪ খানা অভিধান, ২৬ খানা ব্যাকরণ এবং ১৮০ খানা সাহিত্যের পুস্তক।

এক সময়ে উর্জ্ ভাষা যে বাঙ্গালায় বিশেষ প্রচলিত ছিল, উপরোক্ত উর্দ্ গ্রন্থসমূহ তাহার পরিচারক! উপরোক্ত তালিকা হইতে দেখা যাইতেছে যে এই বংশ পার্শা সাহিত্য ও তত্ত্ববিভায় বিশেষ অমুরক্ত ছিলেন। খান বাহাত্রের পূর্ব্ব পুক্ষরগণ ঐ সমস্ত পুস্তক কবে পড়িতে আরন্ত করিয়া কবে শেষ করিয়াছিলেন, পুস্তকের উপর সেই সমস্ত তারিখ দেওয়া আছে। তাহা ছাড়া পুস্তকদাতার নামাঙ্কিত শীলও প্রত্যেক পুস্তকের উপর র হয়াছে। গ্রাচীন পাঞ্জলিপির মধ্যে অনেকগুলি খান বাহাত্রের পূর্ব্বপুক্ষরগণ হাতে লিখিয়াছিলেন। মোট ৫৪ খানা পাঞ্জলিপ শর্মত হইয়াছে, পুরাতত্ত্ব জ্ঞানারেষী ছাত্রদের পঙ্গে উহা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। খান বাহাত্রর এই সমস্ত পুস্তক ও পাঞ্লিপি প্রদান করিয়া বে দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন, আমরা আশা করি বাঙ্গালার অন্তান্ত জমিদারেরা সেই দৃষ্টান্ত দেখাইবেন।

নিমে পুস্তকগুলির তালিকা প্রদত্ত হইল;—

- (১) আফসানা-ই-হাতিম-ই-তাই (পার্শী) ।২) আলিফনামা (পার্শী)
- (৩) আকসানা-ই-দৈত্ব-মূলুক (পাশা) (৪) আজাবুল উজব (আরবী)
- (৫) आथनाक-इ-त्गारमनी (পार्भी) (७) आथनाक-इ-त्गारमनी ( পार्भी )

(৭) দেলকুশা (পার্শী) (৮) দেওয়ান-ই আসাকী (পার্শী) (১) দেওয়ান-ই-হাফিজ (পার্শী কবিতা) (১০) গুলিস্তান (উর্দ্দ) (১১) হালুল মাকা মাতুল হারিরিয়া (পার্দা) (১) হিদায়াত-উল-নাহো (আরবী) (১৩) হিদায়া (কাশ্মিরী) (১৪) ইন্সা-ই-হারাকারাণ (পাশী) (১৫) জামি-উল-কোরা উনিন (পার্শী) (১৬) জঙ্গ-নামা-ই-হজরত-ই আমীর মহমদ হানিফা-(পার্দী) (১৭) কাফিয়া (আরনী) (১৮) মকতৃ বাত-ই-আলামী (পার্শী) (১৯) মুফিদাস— সিবিয়ান (পার্শী) (২০) মিজানাস-সাফ (পার্শী) (২১) মজমৌতুন নাহু (খারবী) (১২) মজমুয়া-ই-সাফ (পার্শী) (২৩) মজমুয়া-ই নাহু (আরবী) ( ২০ ) আথলুক নামা (পাশী) (২৫) মদ্নাভি-নাল-দামান (পার্শী) (২৬) নিসাবাস-সিবিয়ান (পার্শী) (২৭) কিসা-ই-তুজাদ কাজী (পার্নী) (২৮) কিসা-ই সেফুল মূলুক ওয়া বাদিয়ুল জামাল (পার্শী) (২৯) किमा-इ তামিম আন্সারী (পার্শী) (৩০) কোয়াদৈদ-ই-উরফী (পার্শী কবিতা) (৩১) কি সা-ই হাতেমীতাই (পার্মী) (৩২) কি সা-ই-স্থলেমান (পার্পী) (৩৩) কোরাইদ্-ই- ফাসী (পার্শী) (৩৪) কোরাসৈয়দা-ই-জাকানী (পার্শী) (৩৫) কোয়াদাদ-ই-উরফী (পার্শী) (৩৬) কোয়াদিদা ই-মোনাজাতি (৩৭) রুক্কত-ই-আবুল ফজল (পার্শী) (৩৮) রাসহিল-ই তুম্ (পার্শী) (৩৯) রহাতুল কুলুব (পার্শী) (৪০) রিদালা-ই আমাল (পার্শী) (৪১) রিদালা-ই-জা কারী (পার্শী) (৪২) রুক্কত-ই-আবুল ফজল (পার্শী) (৪৩) রুক্কত-ই আবুল ফজল (মাবুল ফজলের পত্রসমষ্টি) (৪৪) রিসালা-ই-আদাদ (আরবী) (৪৫) সিরাজ উল কুলব (পার্শী) (৪৬) সিং হাসান-ই বাতি সি (৪৭) শারুল ওয়া কোয়া (আরবী) (৪৮) সাকল ওয়া কোয়া (আরবী) (৪৯) সারুজ-জুয়া (আরবী) (৫০) তাজুল মূলুক (পাশী) (৫১) তালথস্থল মিক্টা ( আরবী ) (৫২) তুতীনামা (পার্শী) ইত্যাদি।

দেশের জমিদারগণের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল না হইলেও থান বাহাত্র বালিয়াদিতে মহাসমারোহে সম্রাটের রজত জুবিলী সম্পন্ন করিয়াছিলেন। বালিয়াদিতে এত তপলকে যে প্রকার আড়ম্বরে উৎসব হইয়াছিল, বাঙ্গালায় আর কুত্রাপি তেমন হয় নাই। এই উপলক্ষে খান বাহাছর ২১ হাজার টাকা বয় করিয়াছিলেন। তিনি দরিদ্রদিগকে পরিতোষ সহকারে আহার করাইয়াছিলেন, অনাথ অনাথাদিগকে বস্ত্র ও চাউলাদি দিয়াছিলেন। এই কারণে ঢাকার কোন সরকাবী কর্মচারীকে সানমন্ত্রণ করা হয় নাই। তবে ঢাকার অনেক গণ্যমান্ত লোক এই উৎসবোপলকে বালিয়াদি গিয়াছিলেন। তরা মে হইতে আরম্ভ হইয়া ১৫ই মে এই উৎসব শেষ হয়। দরিদ্রদিগকে তণ্ডুল ও বস্ত্র দিয়া এই উৎসব উদ্বোধন করা হয়।

৬ই মে প্রাতঃকালে থান বাহাত্র ইউনিয়ন জ্যাক্ পতাকা উত্তোলিত জাভীয় সঙ্গীত গীত হইবার পর ১০১টি তোপধ্বনি হয়। দ্বিপ্রহরে প্রায় ৮ হাজার ছাত্র, ছাত্রী ও অন্তান্ত লোককে প্রচুর পরিমাণে ভোজন করান হয়। অপরাহে ছাত্রেরা ব্যায়াম-নৈপুণ্য প্রদর্শন করে। ভদ্রঘরের মেয়েরা পর্য্যস্ত সমস্ত লাজলজ্জা পরিত্যাগ করিয়া এই প্রকার প্রকাশ্র অমুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন, ইহার একমাত্র কারণ এই খান বাহাত্র শুধু মুদলমান সমাজের নয়, পরস্তু হিন্দুসমাজেরও নেতা। ৭ই মে তারিথে নানা স্থান হইতে ৩১ হাজারেন অধিক দরিদ্র সমবেত হয় এবং দ্বিপ্রহর হইতে সন্ধ্যা পর্যান্ত তার্গাদিগকে থাওয়ান আরম্ভ হয়। ৭৩০৫ জন দরিদ্রের মধ্যে বস্ত্র বিভরণ করা হইয়াছিল। ৬ই মে হইতে ১৫ই মে পর্যান্ত রাত্রি দিন মজলিদ্-ই-মিলাদ সারিফের অধিবেশন হয় এবং ভতুপলকে মিষ্টান্ন বিভরণ করা হইয়াছিল। উৎসবে ৩।৪ মাইলের মধ্যে অবস্থিত যাবতীয় স্থূলের ছাত্রগণকে আমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। ছাত্রেরা পতাকা হস্তে শোভাযাতা করিয়া স্থাটের কল্যাণ কামনা করিয়া গান করিতে করিতে আসিয়াছিল। খান বাহাতর তাহা-দিগকে নিশান দিয়াছিলেন। সম্রাস্ত ব্রাহ্মণ ও তালুকদার বংশীর প্রায় তিন শতাধিক বালিকা ও তাহাদের নেতা থান বাহাছরের আদেশে উৎসবে যোগদান করিয়াছিল। ছাত্র ও বালিকা সম্মুখের ফটকে উপস্থিত হইলে থান বাহাত্বর তাঁহার আত্মীয় স্বজন লইয়া তথায় উপস্থিত হইয়া একটি নাতি দীর্ঘ ককুতা করিয়া সম্রাটের দীর্ঘ জীবন কামনা করেন। তাঁহার সহিত প্রার্থনায় ৭ হাজারেরও অধিক লোক যোগদান করিয়াছিল। প্রার্থণার্থে নাটকাভিনয় ও সঙ্গীতাদি হইয়াছিল।

স্মাট্ স্বয়ং লণ্ডন হইতে ও বড়লাট সিমলা হইতে থান বাহাছরকে রাজভক্তির উচ্চ প্রশংসা করিয়া যে পত্র দিয়াছিলেন, তাহার সারাংশ এইরূপ;—

Buckimham Palace May, 1935.

The King Emperor is graciously pleased to express His thanks for the greetings addressed to His Imperial Majesty on the occasion of His Silver Jubilee, and much appreciates the sentiments of loyalty and Good-will which prompted this message.

১৯০৫ সালের ৬ই মে সমাটের রজত জুবিলী উপলক্ষে সমাটের আদেশে বড়লাট বাহাত্ত্র সিমলা হইতে থান বাহাত্ত্রকে বাবহারের জন্ম একটি পদক ( Medal ) প্রেরণ করেন।

খান বাহাত্র যে কেবল বালিয়াদিতেই সমাটের রোপ্য-জুবিলী উৎসব সমাধা করিয়াছিলেন তাহা নহে, পরস্ত ঢাকা সহরে বেচারাম গেটে তাঁহার বালিয়াদি লজে মহাসমারোহে এই উৎসব সমাধা করিয়াছিলেন, তত্বপলক্ষে বাড়ীখানি স্থন্দররূপে সজ্জিত করা হইয়াছিল, দরিদ্রদিগকে বন্ধ বিতরণ করা হইয়াছিল এবং তাহাদিগকে প্রচুর পরিমাণে খাওয়ানও হইয়াছিল। এস্, এস্—অনাথাশ্রমের অধিবাসিগণকে পরিতোষ

পূর্বক আহার করাইয়া তাহাদিগকে বস্ত্র দান করা হইয়াছিল। তজ্জ্ঞ অনাথাশ্রমের অনারারি সেক্রেটারী ক্তজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া খান বাহাছরকে নিম্নলিখিত পত্র দিয়াছিলেন ;—

Dear Sir,

I beg to enclose herewith a copy of resolution No, 5. of a special meeting of the executive committee of the Sir Salimullah Moslem Orphanage, Dacca, held on the 29th, April 1935 for your kind perusal.

Yours faithfully
Sd. F. A. SIDDIQUI
Hony. Secretary
Sir Salimullah Moslem
Orphanage.

উক্ত অনাথাশ্রমের কার্যানির্বাহক কমিটির বিশেষ সভায় ৫নং প্রস্তাবে থান বাহাছরকে ধন্তবাদ দিয়া যে প্রস্তাব গৃহীত হয়, তাহা নিমে উক্ত হইল;—

Heard with great pleasure secretary's report that Khan Bahadur Moulvi Choudhury Kazemuddin Ahmd Siddiqui, a patron and a life-member of the Orphange has kindly consented to bear the entire cost of feeding and distributing clothes to the inmates of this Orphanage on the occasion of their Majesty's Silver Jubilee.

Resolved that the committee place on record their

deep sense of appreciation and convey their heartfelt thanks to Khan Bahadur Moulavi Choudhury Kazemuddin Ahmd Siddiqui, Zemindar of Baliadi and a patron and a life-member of this Orphanage Society for his kind and noble desire of feeding and distributing clothes to the Orphans on the occasion of their gracious Majesty's Silver-Jubilce on the 6th, May, 1935.

Sd. F. A. Siddiqui Khan Sahib. Hony. Secretary Sir Salimullah Orphanage, Dacca.

(Sd.) K. M. Afzul Nawab Zada-Khan Bahadur Vice-President in the Chair-

মুসলমান ছাত্রদের ধর্মের প্রতি তেমন আকর্ষণ নাই এবং তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ পাশী ও উর্দ্ধৃতে স্থপণ্ডিত নহে দেখিরা খান বাহাত্বর ভগ্নস্বাস্থ্য সত্ত্বেও "সিরাজ্স-সালেকিন" নামক পাশী পুস্তক বাঙ্গালার অন্ধবাদ করিয়া উহার "শান্তি-সোপান" নামকরণ করিয়াছেন। বাঙ্গালার মুসলমানদের নিকট ঐ পুস্তকথানি অমূল্য সম্পদ। অন্ধবাদে সাধারণতঃ কোন পুত্তকের মৌলিক সৌন্দর্য্য নাই হয়, কিন্তু খান বাহাত্বর এমন স্থল্বর ভাবে ও এমন স্থমিষ্ট ভাষায় পুস্তকথানির অন্ধবাদ করিয়াছেন যে ইহাকে অন্ধবাদ বলিয়া কেহ বুঝিতে পারিবেন না। এই পুস্তকথানির বাঙ্গালা এমন স্থল্বর ও উচ্চাঙ্গের যে ইহাতে খান বাহাত্বকে বঙ্গাহিত্যে চিরম্মরণীয় করিয়া রাখিবে।

থান বাহাত্ব কচুরীপানা ধ্বংসের জন্ম বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। ১৯৩৬ সালের ৩•শে মে তারিখের East Bengal times পত্রে যে সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছিল উহার বঙ্গান্থবাদ এস্থলে প্রদত্ত হইল, উহা পাঠে পাঠকগণ খান বাহাত্বের আর একটি মহাগুণের পরিচয় পাইবেন।

"বালিয়াদি ২৬শে মে। বালিয়াদীর প্রাচীন জমিদার থান বাহাত্র মৌলবী চৌধুরী কাজেমদীন আহমদ সিদ্দিকী সাহেবের ইত্যোগে গত ২১শে মে বালিয়াদিস্থ বাড়ীর বিস্তৃত প্রাঙ্গণে একটি বিরুটি সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সেই সভায় স্থানীয় প্রায় ৩ শত কৃষক β সঙ্গতি এবং প্রভাব-সম্পন্ন লোক উপস্থিত হইরাছিলেন। খান বাহাত্র ও তাঁহার একমাত্র পুত্র মৌলবী চৌধুরী লাবিবুদ্দীন আহমদ দিদিকী সাহেব বক্তৃতা করিয়া বংশা নদী ও স্থানীয় খাল হইতে কচুরীপানা ধ্বংসের জন্ম আবেদন করেন। ৫১ জন সদশু লইয়া একটি কমিটি গঠিত হয়। খান বাহাত্র মোলবী কাজেমদান কমিটির পরিচালক ( Dictator ) ও তংপুত্র মোলবী চৌধুরী লাবিবুদান আহমদ সিদিকী সভাপতি হইয়াছিলেন। এই সভার পরে মৌলবী চৌধুরী লাবিবুদ্দীন আহমদ সিদ্দিকীর, নেভৃত্বে প্রায় ১৫০০ শত লোক, ছাত্র ও শিক্ষক বালিয়াদি বাজারের নিকট বংশী নদীতে অবতরণ করিয়া কচুরীপানা ধ্বংস করিতে আরম্ভ করেন। মৌলবী লাবিবৃদ্ধীনকৈ স্বহস্তে কচুরীপানা ধ্বংস করিতে দেখিয়া অন্ত সমস্ত লোক মহোৎসাহে সে কার্য্যে ব্রতী হয় ৷ ইহাদের মধ্যে সাহাবাজপুর এম্ ই স্কুল, টেকিবাডাঁ উচ্চ প্রাথমিক বিত্যালয় ও সেওরাতলী প্রাথমিক বিত্যা-লয়ের ছাত্র ও শিক্ষকগণ ছিলেন। মৌলবী লাবিবৃদ্ধীন সেই পনর শত লোককে চিড়াও গুড় বিতরণ করেন। মোলবী চৌররী লাবিবৃদ্ধীনের যত্নে ঢাকা জেলার এই অঞ্চল হইতে কচুরীপানা একেবারে ধ্বংস হইবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি।

১৯০৬ সালের ১৫ই মে তারিথের অমৃত বাজার পত্রিকায় তাঁহার প্রজা বাংসল্য সম্বন্ধে যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, আমরা এস্থলে তাহা স্থাসুল উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

#### Baliadi Zemindar's Noble Example

WATER SCARCITY

#### Rs. 10,000 Ean: tioned For Excavation Of Tanks

From A correspondent)
BALIADI (Dacca) May 13.

Khan Bahadur Moulvi Chowdhury Kazemuddin Almed Siddiky Sahib, Zemindar of Baliadi, has stretched out his generous as well as kind hand for saving the poor, when the people are in the melting pot owing to the economic depression and financial crisis—by sanctioning Rs. 10,000 this year for the excavation of several tanks for the purpose of drinking water and for supplying water to the agriculturists. This huge work is being carefully supervised by his only active and energetic son, Moulvi Chowdhury Labibuddin Ahmed Siddiky Sahib, which will give a relief to the labouring class.

The unemployed labourers will get a good deal of benefit in this hard days from the beneficent and noble work of Khan Bohadur Sahib Considering the deplorable condition of his tenants and agriculturists of this locality, who have become quite famished; owing to the paucity in quantity of main crops, the noble Zemindar Sahib of Baliadi has chalked out this plain to give a good deal of help to the poor and needy. The public in general are very grateful for this act of kindness, which has given a practical effect upon the solution of the bread problem of the day labourers.

### স্থাতির যামিনী নাথ বন্দ্যাগাধ্যায় পরহংথকাতর, মহাপ্রাণ যামিনীনাথ বন্দ্যোপ্রাণ্ড মহাশ্র ঢাকা

পরহংশকাতর, মহাপ্রাণ যামিনীনাথ বন্দ্যোপ্রাণ্ড মহাশন্ত ঢাকা জিলার অন্তর্গত মৃন্দীগঞ্জ মহকুমার এলাকাধীন কেওটথালী নামক প্রামে ১৮৬৯ খ্রীষ্টান্দের ৩রা জান্ত্রণরী জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম ৬ কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মাতার নাম অটলমণি দেবী। কাশীনাথ বিক্রমপুরের হাশাড়া মধ্যইংরাজী বিভালয়ে প্রধান শিক্ষকের কার্যা করিতেন। তিনি পরম দয়ালু ছিলেন এবং জাতি বর্ণনিব্দিশেষে আর্ত্ত মাত্রেরই সেবা করিতেন। তিনি এদিকে পরম আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ছিলেন, বটে, কিন্তু হিন্দু হউক, মুসলমান হউক কাহারও অস্থ্য বিস্তথ্য দেখিলে নিজে তাহার সেবা স্ক্রেয়া করিতেন।

যামিনী নাথের পিতার অবস্থা পূর্ব্বে কতকটা ভাল থাকিলেও থেষে অতি থারাপ হইরা পড়ে। এই কারণে যামিনীনাথের বিএ পড়ার থর্চ পর্যান্ত তাঁহারা যোগাইতে সক্ষম হন না। কিন্তু এরপ দারিদ্রা-পাড়িতা হইলেও যামিনী নাথের পিতা মাতা অনশনে অদ্ধাশনে থাকিয়াও অতিথি অভ্যাগতের যথোচিত সেবা করিতেন।

যামিনীনাথ পিতা মাতার তঃথকন্ত আর সন্থ করিতে না পারিয়া কলেজ ছাড়িয়া কলিকাতার ভাগ্যানুসন্ধানে আইসেন এবং অতিকন্তে পটলডাঙ্গী নিবাসী গিরীলনাথ বস্থ মহাশয়ের তইটি মৃক বধির পত্রকে লিখিতে ও পড়িতে শিখাইবার জন্ম গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু কি করিয়া মৃক বধিরকে শিখাইতে হয়, যামিনীনাথ তখন তাহা জানিতেন না। কিন্তু অনেক চিন্থার পর তিনি এক স্তন প্রণালী উদ্ভাবন করিলেন।

অতঃপর জন সেবার সংপ্রবৃত্তি লইয়া যামিনীনাথ তাঁহার অন্ত তুইজন বন্ধুর সহিত পরামর্শ করিয়া সিটি কলেজের একটি প্রকোষ্ঠে তুইটি মাত্র ছাত্র লইয়া বিভালয়ের কার্য্য হারম্ভ করিলেন।

সতঃপর মহাপ্রাণ গিরীক্রনাথ বস্ত মহাশ্যের যত্নে বামিনীনাথ বোম্বাই সহরে খ্রীষ্ট ন মিশনারীদের দ্বারা পরিচালিত মৃক বধির বিজ্ঞা-লয়ে কয়েক মাস শিক্ষানা প্রণালী শিক্ষা করিয়া ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখে লণ্ডন যাত্রা করিলেন। বলা বাহুল্য পাথের সংগ্রহের জন্ম তাহাকে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে হইয়াছিল।

লগুনের একটি মৃক বধির বিভালয়ে যামিনীনাথ বিনা বেভনে দেড় বৎসর শিক্ষা লাভ করিয়া সসম্মানে শেব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং লগুনের অন্তান্ত মৃক বধির বিভালয়ে তিনি স্বচক্ষে শিক্ষাপ্রণালী দর্শন করিয়া অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিলেন। ঐ সমস্ত বিভালয়ের কর্তৃপক্ষ ও অন্তান্ত মহামুভব লোকের নিকট হইতে তিনি তথন অর্থণ্ড সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

অতঃপর করেকজন বন্ধুর সাহায্যে যামিনীনাথ পাথেয় সংগ্রহ করিয়া ভয়াশিংটনের গ্যালডেট কলেজে গিরা পড়িতে থাকেন। এথানে তিনি ষ্টেট্রুত্তি পাওয়ায় ও বিছালয়ে বিনা বেতনে পড়িবার অনুমতি পাওয়ায় তাহাকে বিশেব অস্থ্রবিধাও কষ্ট ভোগ কারতে হয় নাই। শিক্ষা সমাপ্ত হইলে আমেরিকা হইতে কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া লইয়া যামিনীনাথ কলি-কাতা প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

আমেরিকার মৃক শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার তিনি প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন এবং আমেরিকার তাঁহাকে একটি মৃক কলেজের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করিবার প্রস্তাবন্ড করা হইয়াছিল। তাঁহার কিন্তু বিদেশে চাকুরী করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিয়া ধনবান হওয়ার চেয়ে স্বদেশের মৃক বিদরগণকে শিক্ষিত করিয়া তোলাকে তিনি অধিকতর মূল্যবান বলিয়া মনে করিতেন। তাই তিনি আমেরিকাবাদার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁহার সাধু উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া আমেরিকার রেল-কোম্পানী তাঁহাকে অল্ল ব্যয়ে আমেরিকার সর্ক্তি পরিভ্রমণ করিবার

অধিকার দিয়াছিলেন। তাঁহার ফলে যামিনীনাথ আমেরিকার সর্ব্বের পুরিয়া আরও অভিজ্ঞতা লাভের স্থযোগ ও সৌভাগা ল ভ করিয়াছিলেন। স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া যামিনীনাথ তাঁহার লক পানের দ্বারা তাঁহার মৃক বিধির বিভালয়কে আরও বাড়াইতে লাগিলেন। ফলে বর্ত্তমানের মৃক বিধির বিভালয়ের ভায় বৃহৎ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়ছে। তিনি এই বিভালয়ে শিক্ষকতা করিয়া সামান্য মাত্র বেতঁন লইতেন। তাহার জীবনের যা' কিছু সাধনা, শক্তি ও অধ্যবসায় সমস্তই এই স্থলের জীবনের যা' কিছু সাধনা, শক্তি ও অধ্যবসায় সমস্তই এই স্থলের শ্রীরৃদ্ধির জন্য ঢালিয়া দিয়াছিলেন। বস্তুত্তঃ পরের ছংখ দূর করাই ছিল তাঁহার জীবনের মূল উদ্দেশ্য। ১৯০৫ গ্রীষ্টাব্দে ভার রবার্ট কার্লাইল বিভালয়টিকে গবর্ণমেন্টের ভত্তাবধানে লইবার প্রস্তাব করিলে মামিনীনাথ তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে, বাঙ্গালী যে অকটা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার ক্ষমতা আছে, তাহা প্রতিপন্ন করিতে হইবে—গবর্ণমেন্টের হস্তে কিছুতেই বিভালয়টকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে না।

যামিনীনাথ উচ্চ শিক্ষার্থ বিলাভ গিয়া ফিরিয়া আসিবার পর সমাজ কর্তৃক পরিত্যক্ত হন। তাঁহার পিতা তাঁহাকে মনে মনে বিশেষ স্বেষ্ট করিলেও নিজের নিষ্ঠা ও আচার নষ্ট হইবে এই আশক্ষায় তাঁহাকে ভিতরে প্রবেশ করিতে দিতেন না। একদিন কাশীনাথ গৃহ মধ্যে তৃইটী মিষ্টার থাইবার জন্য বসিয়াছেন এবং একটি মুখে দিয়াছেন, এমন সময় যামিনীনাথ অভর্কিতে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে কাশীনাথ তৎক্ষণাৎ মুখের মিষ্টার্রটি বাহিরে আসিয়া ফেলিয়া দিলেন। অপর মিষ্টার্রটি যামিনীনাথের পুত্রকে দিলেন।

সমাজ তাঁহাকে বারংবার প্রায়শ্চিত্তের জন্য **অমু**রোগ করিত, কিন্তু তিনি বলিতেন, যামিনীনাথ কথনও বাটীর মধ্যে প্রবেশ করে না। কিন্তু তথাচ সমাজ তাঁহাকে প্রায়ন্চিত্ত করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করায় কাশীনাথ সমাজের সংস্রব পরিত্যাগ করেন। পরে কিন্তু সমাজ নিজেদের দোষ বৃথিছৈ পারিয়া যামিনীনাথকে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সমাজস্থ নিটাবান ঘরের পাত্রপাত্রীগণের সঙ্গে যামিনীনাথের পুত্র কন্তা-গণের বিবাহ হইয়াছিল।

১৯১০ সালে গবর্ণমেন্ট তাঁহার পরছ:থকাতরতা ও জন সেবার প্রবৃত্তি
দর্শনে মৃশ্ধ হইয়া তাঁহাকে "কাইজার-ই হিন্দ্" পদক প্রস্কার দেন। তিনি
বিভালনের জন্ম অহোরহ: পরিশ্রম করিতেন এবং বিভালয়ই তাঁহার
শয়নের স্বপনের একমাত্র চিস্তা ছিল। একদিন পীড়িতাবস্থাতেই তিনি
রাইটাস বিল্ডিংয়ে বিভালয় সংক্রাস্ত কোন কাজের জন্ম মি: ওয়ার্ড স্বওয়ার্থের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান এবং সেইখানে সোপানের উপর
মৃত্তিত হইয়া পড়েন। তাঁহাকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় গৃহে আনা হয় এবং
কিছুদিন শয়াশায়ী থাকিয়া ১৯২১ খ্রীষ্টান্দের ২১শে ডিসেম্বর মহায়া
য়ামিনী নাথ ইহলোক ত্যাগ করেন।



স্বৰ্গায় শ্ৰামল ধন দত্

## श्वर्गीय गामन्यन पछ (मिल्निम्दित)

নিমতলা ষ্ট্রীটস্থ বর্ত্তমান দত্তবাড়ী জগৎরামদত্ত গ্লারাই প্রতিষ্ঠিত হয়। জগৎরাম দত্ত এবং গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ (পাইকপাড়া) লর্ড ক্লাইভ্ এ ং ওয়ারেণ হেষ্টিংসের সময়ে বাঙ্গালা দেশের জরিপ কার্য্য প্রথমে প্রবর্ত্তন করেন। ইহার পুরস্কার স্বরূপ জগৎ রাম দত্ত মহাশয় ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট হইতে থড়োরিয়া পরগণা এবং গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ভুলুয়া পরগণা পুরস্কার স্বরূপ প্রাপ্ত হন। ইহার আয় বার্ষিক ছই লক্ষ টাকার উপর। ৬ জগৎরাম দত্ত মহাশয়ের তিন পুত্র ছিল। তকাশীনাথ দত্ত, তরামজয় দত্ত ও ত হর-স্থন্দর দত্ত। উক্ত থড়োরিয়া পরগণা ইঁহাদের সময় তিন জেলায় বিভক্ত হয়। বড় জেলা, মেজ জেলা ও ছোট জেলা। ৺কাশীনাথ দত্ত মহাশয় ৩২ বৎসর বয়সের সময় দেহত্যাগ করেন এবং বহু টাকা দান করিয়া যান। রামজয়দত্ত মহাশয় খ্রামলধনবাবুর পিতামহ, তাঁহার অংশ উক্ত মেজ জেলা। ভামলধন বাবু স্বর্গীয় কুমার কৃষ্ণ দত্ত ও স্বর্গীয় ব্যারিষ্টার ডব্লিউ সি বোনাজ্জীর সাহায্যে জমিদারী লিমিটেড কোম্পানীরূপে করিয়া যান এবং দেই লিমিটেড কোম্পানী এখনও বিশেষ ভালরূপে চলিতেছে। বর্ত্তমান ডিরেকটরগণ বিশেষ মনোযোগের সহিত তাঁহাদের পূর্ব পুরুষের এই জমিদারী ও তৎসংলগ্ন তাঁহাদের খ্যাত-নামা কার্ত্তি সমূহ বিশেষভাবে রক্ষা করিতেছেন। রামজয় বাবুর বিষয় তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কালীচরণ দত্ত (খ্রামলধন দত্তের পিতা) বিশেষ রিদ্ধ করিয়া যান। তিনি উক্ত জমিদারীতে নীলের এক চেটিয়া কারবার করিয়া এবং বাঙ্গলা দেশ হইতে নীল লওনে পাঠাইয়া তাঁহার ষ্টেটের জন্ম অনেক অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। সেই টাকায় কলিকাতার সম্পত্তি ক্রয় করিয়া যান। ১৮৫৫ সালে ষখন কালীচরণ বাবুর মৃত্যু হয়, তথন তাঁহার ও

তাঁহার ভাতাগণের কলিকাতার সম্পত্তির মাসিক আয় দশ হাজার টাকা ছিল। সেই সম্পত্তির এখন মাসিক ২ লক্ষ টাকা আয় হইবে!

হরস্থলর দত্তের কোন পুত্রসন্তান ছিল না, তাঁহার দৌহিত্রেরা কোনগরের মিত্র বংশীর। হরস্থলর বাবুর দৌহিত্র আনন্দলাল মিত্র বিশেষ ভোগী পুরুষ ছিলেন। তিনি হরস্থলর বাবু কর্তৃক কোন্নগবের স্থাপিত দ্বাদশ মন্দির বিশেষভাবে তত্ত্বাবধারণ করিবার কালে হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকিল মৃত মোহিনী মোহন রায় কর্তৃক উহা ক্রীত হয়।

কালীচরণ দত্তের ছই স্ত্রী-প্রথমা স্ত্রীর গর্ভজাত সস্তান এনীলমণি দত্ত, তাঁহার পৌত্র তকুমার রুষ্ণ দত্ত সলিসিটর ছিলেন। এক্সণে কুমার রুষ্ণ বাবুর পুত্র শ্রীযুক্ত অসীম কৃষ্ণ দত্ত সলিসিটর "কে কে দত্ত এণ্ড কোং" নামে চালাইতেছেন। কালীচরণ দত্ত মহাশয়ের দিতীয় স্ত্রীর পুত্রের নাম খ্রামল ধন দত্ত মহাশর দশশালা বন্দোবস্তের সমর ইংরেজ সরকারকে বিশেষ সাহায্য করায় থড়োরিয়া পরগণা জায়গীর স্বরূপ প্রাপ্ত হন; কিন্তু জগতরাম ঐ জায়গীর একাকী না লইয়া তিন পুত্রের নামে লিথিয়া লইয়াছিলেন। যাবভীয় টাকাকড়ি কাশীনাথ দত্ত মহাণয়ের হাতেই ছিল। কাশীনাথ অভ্যন্ত বদান্তবর ছিলেন এবং মাত্র ৩২ বত্রিশ বৎসরকাল জীবিত থাকিলেও এই অল্প সময়ের মধ্যে জন সাধারণের মনে এতদূর শ্রদ্ধাভক্তির বীজ উপ্ত করিয়াছিলেন যে, নাগরিকগণের প্রস্তাবে টালায় তাঁহার নামে একটি রাস্তার নাম "কাশীনাথ দত্ত রোড" হয়। তাঁহার ভ্রাতারাও তাঁহাকে অতিশয় শ্রদা করিতেন। এত শ্রদা করিতেন যে তাঁহারা কথনও কাশীনাথের নিকট টাকাকড়ির হিসাব চাহেন নাই। রোগশ্যায় পড়িয়া কাশীনাথ ভাতৃষয়কে বলেন যে, নগদ টাকা কড়ি তিনি সমস্তই দয়া-দাক্ষিণ্যে ব্যয় করিয়াছেন, অবশিষ্ট আছে শুধু থড়োরিয়া পরগণা। এই পরগণা ছুই ভাইয়েশ মধ্যে বন্টন করিয়া লইবার জন্ম তিনি ল্রাভ্রমকে অনুরোধ করেন। ইহা শুনিয়া রামজয় দত্ত বলেন, তাহা কথনই হইতে পারে না, থড়োরিয়া পরগণা সমান তিন ভাগ করিয়া লইতে হইবে। ইহা বলিয়া তিনি সম্পত্তির তিনভাগ করিয়া সর্বোৎক্রন্ট ভাগ কনিষ্ঠ হরস্থানর, তৎপর উৎক্রন্ট ভাগটি কাশীনাথকে দিয়া নিজে নিক্রন্ট ভাগটি গ্রহণ করেন। তদবধি উক্ত থড়োরিয়া পরগণার নাম হয় —বড় জেলা, মেজ জেলা ও ছোট জেলা। কাশীনাথের নাম প্রাতঃ শ্বরণীয়। তাঁহার নাম এথন পর্যান্তও সকলে শ্বরণ করিয়া থাকেন।

রায়জয় দত্তের জ্যেষ্ঠপুত্র কালীচরণ দত্ত সাবালক হইয়া মেজ জেলাতে নীলের চাষ করেন। তিনি নীলের ব্যবদায় এতদূর সাধুতার সঙ্গে করিয়াছিলেন যে, ইউরোপে পর্যান্ত তাঁহার "মার্কা" প্রথম হইয়াছিল।

অধুনা রামজয় দত্ত মহাশয়ের বংশধরগণ কলিকাতার ষে সমস্ত সম্পত্তি
দ বিয় ভোগ করিতেছেন, তাহা তকালীচরণ দত্ত মহাশয়ের দারাই
ফার্চ্জত ও কত। উক্ত কালীচরণ দত্ত মহাশয়ের সময়ে ছইটি সমাজ ছিল;
একটি শোভাবাজার রাজবাড়ীতে রাজা রাশাকাস্ত দেব বাহাছরের
কর্তৃত্বাধীনে, আর একটি কালীচরণ দত্ত মহাশয়ের বাড়ীতে তাঁহার
কর্তৃত্বাধীনে। তশিব নারায়ণ ঘোষ মহাশয় যথন প্রথম বড়লোক
হন, তথন তিনি প্রথমে শোভাবাজারে গিয়া মিশেন। সেধানে মনোমালিনা হওয়ায় তিনি তকালীচরণ দত্ত মহাশয়ের শরণাপর হন। কালী
চরণের নাম প্রতিপত্তির কোন পিপাসা ছিল না।

কালীচরণের কনিষ্ঠপুত্র শ্রামলধন দত্ত ১৮৪০ গ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হিন্দু কলেজে শিক্ষা লাভ করিয়া হাইকোর্টের এটর্নী, হন। তিনি পি তার যাবতীয় সংগুণ সমূহের অধিকারী হইয়াছিলেন। তাঁহার বয়স যথন ১২ বংসর, তথনই তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। তিনি বিশেষরপে মাতৃতক্ত ছিলেন। বি এ পরীক্ষায় উপস্থিত হইবার পর তিনি ৬ মাস কাল গোপনে মেডিকেল কলেজে পড়েন; কিন্তু সে সময়ে মেডিকেল কলেজে শিক্ষালাভ অত্যন্ত নিন্দ্রনীয় ছিল। তাই তাঁহার মাতা যথন তাঁহাকে "মুদ্দাফরাসে"র কার্য্য করিতে নিষেধ করিলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ মায়ের আদেশ পালন করিলেন। তিনি প্রথমে গিলাণ্ডার কোম্পানীর আর্টিকেল্ডক্লার্ক হইয়া পরে স্থইন্ হো লাহা কোংর রমানাথ লাহা মহাশয়ের আর্টিকেল্ডক্লার্ড হন। শ্যামলধন ১৮৭০ খুষ্টাক্ষে তথায় কার্য্য করিয়া এটর্লীসিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

অতঃপর লাহা মহাশয়ের পরামর্শে তিনি স্বাধীনভাবে ব্যবসায় করিতে আরম্ভ করেন। অতি অল্প দিনের মধ্যে শ্যামলধন বাবু হাই কোর্টে একজন প্রতিষ্ঠাপন্ন এট্রণি হন।

তিনি এটনী হইলেও যাহাতে লোকের অযথা অর্থব্য় না হয়, দেজ্ন্ত কোন মক্কেল আদিলে তাহাদের মামলা আপোষ মিটাইবার চেটা করিতেন। তাঁহার ধর্মভীক্ষতা দেখিয়া অপর পক্ষ অধিকাংশ সময়ে তাঁহাকে Sole Arbitrator করিয়া মামলার নিরপেক্ষ নিষ্পত্তি করি-তেন। তাঁহার অফিসের Record দেখিলেই বুঝা যায় যে, তিনি বহু দরিদ্র ও বিধবা লোকের সম্পত্তি উদ্ধারের জন্ত প্রভূত শ্রম স্বীকার ও অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। নাম প্রতিপত্তি লাভে তাঁহার বিন্দুমাত্র আকাজ্জা ছিল না, সেই জন্ত কোন সভা সমিতিতে কিংবা কোন সামাজিক অফুষ্ঠানে তাঁহাকে দেখা যাইত না। তাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ও সাধনাই ছিল—পরোপকার। তাঁহার জীবনে চতুরাশ্রমের সমবার দেখিতে পাওয়া যাইত। তিনি শৈশব ও বাল্যকাল বিভার্জন, যৌবনে বিষয় ভোগ, বার্ধক্যে ধর্মান্থশীলন করিয়া যোগী ঋষির স্তায়

দেহত্যাগ করেন। তিনি পিতার আদেশে একটি "রাহ্মণ সভা" শ্বাপন করিয়া ৪৫ বৎসর বয়স হইতে ৭৫ বৎসর বয়স পর্যান্ত শাস্ত্রামূলালনের জন্ম বহু টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন।

তিনি জীবনে আর একটি উল্লেখযোগ্য কার্য্য করেন। বাঙ্গালার প্রত্যেক জমিদার যদি হাঁহার সেই কার্য্যের অমুসুরণ করেন ভাষা মইলে তাঁহাদের জমিদারী নিরাপদ হইবে। তিনি নিজ জমিদারী লিমিটেড করিয়া উহার নাম The khororia Mejojela Syndicate Irmited কোম্পানী রাখিয়াছিলেন। এজন্ম আজিও উক্ত জমিদারী অব্যাহত আছে। অন্য ছই জেলা যথা ছোট জেলা ও বড় জেলা লিমিটেড না করায় প্রথমটি বিক্রীত হইয়াছে আর দ্বিতীয়টি নই হইতে বসিয়াছে। ইহারই পরামর্শাম্বসারে Sir B. C. Mitter এবং আরও অনেকে জমিদারী Syndicate করিয়াছেন।

তাঁহার এই সমস্ত স্থব্যবস্থার ফলে তাঁহার দৌহিত্রদের মধ্যে প্রীযুক্ত পরেশচক্র ঘোষ স্থনামের সহিত তাঁহার অফিসের মর্য্যাদা রক্ষা করিতেছন এবং তাঁহারই পুণ্যফলে তাঁহার দৌহিত্রদের মধ্যে কাহাকেও পরদারে দাসত্ব করিয়া জীবিকার্জন করিতে হইতেছে না। বরং তাঁহার ছই দৌহিত্র প্রীযুক্ত প্রফুল্লচক্র ঘোষ ও প্রীযুক্ত শিরিষচক্র ঘোষ স্বাধীনভাবে ব্যবসার করিতেছেন।

শ্যামলধন বাবু বার্ষিক ৩০০০।৪০০০ হাজার টাকা অর্থ ব্য়োদিতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে দান করিতেন।

১৯০২ সালের জুলাই মাসে তিনি তাঁহার মধ্যম দৌহিত্র শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়কে Articled ক্লার্করপে গ্রহণ করেন এবং ইনি ১৯০৭ গ্রাষ্টাব্দের ২রা আগষ্ট সলিসিটররূপে তালিকাভূক্ত হওয়ায় তিনি ঐ দৌহিত্রকে আপন অংশীদার করেন এবং ফার্ম্বের নাম "এস্ ডি দত্ত এগু ঘোষ" রাখা হয়। তিনি ১৯১৬ সালে তাঁহার উক্ত দৌহিত্রকে দলিল লিখিয়া দেন, যাহাতে তিনি ঐ ফার্মের সম্পূর্ণ মালিক হন এবং ১৯০৮ সালের ডিসেম্বর মাসে যে উইল করেন তাহাতে ঐ ফার্ম ও তৎসংক্রান্ত সমস্ত দেনা পাওনা তাঁহার উক্ত দৌহিত্রকে দান করেন। পরেশ বাবু এখন নিজনামে ও "এস্ডি দত্ত এও ঘোষ" নামেও কাজ করেন। , এই ফার্ম্ম ভারতীয় এট্লীদিগের মধ্যে একটি প্রসিদ্ধ ফার্ম্ম এবং ১৮৭০ দাল হইতে বরাবরই শ্যামলধন বাবুর ফার্ম্ম বড় ফার্শ্মরূপে বড় বড় এষ্টেট্ ও বিবিধরকম মোকদ্দমা পরিচালনা করিতেছেন। প্রথমে শ্যামলধন বাবু জে, টি. হিউম সাহেবকে অংশীদার গ্রহণ করেন এবং তাঁহার ফার্ম্মের নাম—"হিউম এণ্ড দত্ত" হয়। কিছু দিন পরে হিউম সাহেব পৃথক হইয়া যান এবং Public Prosecutor নিযুক্ত হন। তিনি অনেকদিন যাবত Public Prosecutor এর কাজ করিয়াছিলেন। হিউম সাহেব চলিয়া যাইবার পর শামলধন বাবু ভাহার বৃহৎ অফিস প্রায় ২৫ বৎসর একলাই পরিচালনা করিয়া-ছিলেন। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে যথন তাঁহার আর্টিকেল্ড ক্লার্ক বাবু নলিনচন্দ্র গুপ্ত এটণিসিপ পরীক্ষায় পাশ হন, তথন তাঁহার অফিসে তিনি যোগদান করেন।

১৮৩০ থ্রীষ্টাদে প্রথম ৩নং স্কেলে ধরচা পাইবার মামলায় কালীদেবী ভরফে অনপূর্ণা দেবী বনাম দেওয়ান রাধামাধব ব্যানার্জ্জীর ষ্টেট্ সম্বন্ধে মোকদ্দমায় শ্যামলধন বাবু মহামান্ত হাইকোর্টের জাষ্টিস্নারিস্ সাহেবের বিচারে জয়লাভ করিয়াছিলেন।

গোপাল লাল শীলের উইলের মোকদমায় ১৯০৩ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর মহামান্ত হাইকোর্টের জাষ্টিস্ হাণ্ডারসন ও ষ্টিফেন সাহেবের হুকুমে তিনি তাঁহার মক্কেলের মৃত গোপাললাল শীলের দিতীয় পদ্দী নয়াণ মঞ্জরী দাসীর পক্ষ হইতে এবং তাঁহার ভাগিনেয়গণের তরফে অহুমোদিত একখানি উইলপত্রকে জাল বলিয়া সাব্যস্ত করিয়া দেন এবং তৎপরে তাঁহার মক্কেলকে যাবজ্জীন তাঁহার স্বামীত্যক্ত • বিশাল সম্পত্তির মালিক বলিয়া ডিক্রী লইয়া দেন।

শ্যামলধন বাবু এবং মিষ্টার এন এল দে এড ভোকেট—ঐ ডিক্রী অহ্যারী ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জান্ত্রারী জাষ্টিদ্ ফে চারের বিচারে মৃত গোপাললাল শীলের ত্যক্ত বিশাল সম্পত্তির রিসিভার নিযুক্ত হন এবং ঐ ষ্টেটের সম্পূর্ণ স্থবন্দোবস্ত করিয়া ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে আগষ্ট তারিথে উক্ত রিশিভারের কার্যা হইতে নিজে দরথাস্ত করিয়া অবসর গ্রহণ করেন। এই তুই বড় মোকদ্দমায় তিনি নিজের প্রচুর অর্থবায়ে নিজেই মোকদমা চালাইয়া মকেলদের যথেষ্ট সম্পত্তি ও টাকা লাভ করাইয়া দেন। প্রথম জীবনে তিনি তাঁহার খণ্ডর মহাশয় ৮জয় নারায়ণ মিত্রের ত্যক্ত তাঁহার স্ত্রী শ্রীমতী শিবস্থন্দরী দাসীর প্রাপ্য ৫০ হাজার টাকা Legacy পাইয়াছিলেন। শিবস্থন্দরী ১৮৯৩ থৃঃ ৭ই মার্চ স্বর্গারোহণ করেন, তার পর হইতে শ্রামলধন যোগীপুরুষের ন্যায় থাকিতেন। তাঁহার যথন ১২ বৎসর বয়স, তথন তাঁহার পিতা ৬কালীচরণ লত্ত মহাশয় পাঁচটি সন্তান রাখিয়া পরলোকগমন করেন। পুত্রদিগের নাম এনীলমণি দত্ত। (শ্যামলধন বাবুর বৈমাত্রেয় ভাতা) কুমার রুঞ্চ দত্ত, রাজচন্দ্র দত্ত, বীরেশ্বর দত্ত, ক্লফধন দত্ত। (ইনি হাইকোর্টের উকিল ছিলেন ) এবং কনিষ্ঠ শ্যামলধন দত্ত।

স্থার রাসবিহারী ঘোষ শ্যামলধন বাবুর সহপাঠী ছিলেন এবং উভয়ে বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। শ্যামলধন বাবু বড় বড় মোকদ্দমায় রাসবিহারী বাবুকে নিযুক্ত করিতেন। শ্যামলধন বাবু ১৯১৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর ভোর ৪ টার সময় তাঁহার ইষ্ট দেবী ৺কালী মাতার ছবির সাক্ষাতে তাঁহার বসতবাটা ১৬০নং বলরাম দের ষ্ট্রীটের হলঘরের চেয়ারের উপর বসিয়া জপ করিতে করিতে দেহরক্ষা করেন। ডাক্তার ব্রাউন সাহেব তাঁহাকে চিকিৎসা করিতেন, তিনি বলেন যে, তিনি এমন দৃশ্য

কথনও দেখেন কাই। শামলধন বাবু শেষ জীবনে আপনার সাধনা ও ভগবানের উপর একান্ত নির্ভরশীলতার জন্ত আধ্যাত্মিক জগতে অনেক দ্বে অগ্রসর হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ তাঁহার জীবন সিদ্ধ মহাপুরুষের ন্তায় ছিল। তিনি যখন যাহা বলিতেন, তাহা ফলিয়া যাইত। এজন্ত সকলেই তাঁহাকে একজন যোগী মহারুপুষ বলিয়া শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিত। তাঁহার জীবন বিষয় ঐশ্বর্য্যে বাহ্নিক মগ্ধ থাকিলেও আন্তরিকভাবে তিনি ভগবানে মন প্রাণ সমর্পণ করিয়া জীবন্মক্তের ন্তায় অবস্থান করিতেন। সাধারণ লোকে বাহির হইতে বড় একটা তাঁহাকে চিনিতে পারিত না।



খান বাহ, তুর মৌলবা আবতুল গণা

# ফরিদপুরের খানবাহাত্বর মৌলবী আবত্রলগণা সাহেবের সংক্ষিপ্ত বংশ পরিচয় ও জীবনরতান্ত।

ফরিদপুব জেলার অন্তর্গত ভাঙ্গা থানার অধীন মুরপুর গ্রাম খান-বাহাত্র মৌলবী আবত্ল গণী সাহেবের গ্রাম্য বাসস্থান। তিনি মৌলবী মহম্মদ নাজেমের তৃতীয় পুত্র। মৌলবী মহম্মদ নাজেম আরবী ও পাশি ভাষায় শিক্ষিত ও নানাসদ্ভণ বিশিষ্ট ছিলেন i তিনি সর্বতোভাবে প্রকৃত মোদলমান এবং এ অঞ্চলে স্থফী সাধু বলিয়া প্রদিদ্ধ ছিলেন। তাঁহার প্রপিতামহের পিতা মৌলবী আবহুদ্ সামাদ প্রথম মুরপুর গ্রামে আসিয়া মুরপুরের সৈয়দ আবহুল হাদী সাহেবের কনিষ্ঠা ক্সাকে বিবাহ করিয়া তথায় বসবাস স্থাপন কবেন। ষতদূর জানা বায় উক্ত দৈয়দগণ মাসা উজান চইতে মোগল রাজত্তকালে মুরপুর মাগমন করেন। এথানে তাঁচারা তরফ মুন্সুরাবাদের ভূস্বামী ছিলেন। তাঁহারা হুজরত জয়নাল আবদিনের বংশধর বলিয়া দাবী করিতেন। তাঁহারা সকলেই প্রশ্রী ও স্থপ্রুষ বলিয়া নিখ্যাত ছিলেন। তাঁহারা শিয়াহ ধর্মাবলম্বা ছিলেন বলিয়া জানা যায়। এখনো সুর-পুর গ্রামে তাঁচাদের ইমামবাড়া, খানে খোদা এবং কবরগাত বিভয়ান মাছে। ষতদূব অবগত হওয়া বায় মৌলবী আবহুদ্ সামাদ ১০৫৫ সালে ৩৪ বংসর বয়সে মুরপুর আদেন, তাঁহার জন্মন্থান মোসল্যান প্রধান ধোয়াইল গ্রামে ছিল। কথিত সাছে, তাঁচার পূর্বপুরুষগণ আরব দেশ ১ইতে ভারতবর্ষে আসেন। পরে ক্রমে ধোয়াইল গ্রামে আসিয়া বাস স্থাপন করেন। তিনি মুশিদাবাদ নওয়াব পরিবারে কোরাণশরিফ শিক্ষার

জন্ম শিক্ষক িয়েক্ত ছিলেন। তৎপরে নওয়াব সরকার হইতে ঢাকাব প্রেরিত হন। সেই সময় এই অঞ্চলে পুরাতন জালালপুর ও হাবেলী প্রগণার জ্মিদারগণের মধ্যে সীমানা লইয়া বিবাদ আরম্ভ হয় ঢাকা হইতে আমিনগণ আদিয়া ঢান্দেরকান্দী ও নিকটবর্ত্তী অন্ত কয়েকট গ্রাম জালালপুরের অন্তর্গত বলিয়া সীমানা নির্দেশ করিয়া দিয়া যান , ইহাতে হাবেলীর জমিদারগণ রাজী না হইয়া মুর্শিদাবাদের নওয়াবের নিকট আপীল করেন, নওয়াব সরকার হইতে স্থানীয় ভদন্তের জন্ম ও বিবাদ মীমাংসার জন্ম মৌলবী আবতুদ্ সামাদকে চান্দেরকান্দী পাঠান হয়, চান্দেরকান্দীর বর্ত্তমান নাম সদরদি, উক্ত চান্দেরকান্দী মুরপুরের পূর্কাদিকে মাত্র ছই মাইল দূরে অবস্থিত। মৌলবী আবহুদ্ সামাদ মুরপুরের সমুখস্থ প্রশস্ত হালট দিয়া যাইবার সময় মুরপুরে সৈয়দ সাহেব-দের ১২ দ্বাবী কাছারী ও স্থুরুহৎ বাদস্থান দেখিয়া আকৃষ্ট হন সৈয়দসাহেবগণ তাঁহাকে তাঁহার লোকজন সহ তাঁহাদের বাড়ীতে অবস্থান করিতে নিমন্ত্রণ করেন, তিনি ঐথান হইতেই তাঁহার তদস্তের কার্য্য সমাধা করেন। কার্যা শেষে তিনি আর ফিরিয়া গেলেন না। তাঁহার সংঙ্গর অস্তান্ত কর্মচারী ও লোকজনকে ঢাকা ফেরৎ পাঠাইয়া দিলেন। তিনি সৈয়দ সাহেবদের পরিবারে বিবাহ করিয়া মুরপুরে বসবাস আরম্ভ কবেন। তিনি ১২৫ বৎসর জীবিত থাকিয়া ১১৪৫ সনে ইহলোক ত্যাগ করেন।

কাঁহার ছই পুল ছিল, মওলানা মহম্মদ শরাফৎ উল্লাও মহম্মদ মেহেদী। মওলানা শরাফৎ উল্লার ১১৬৫ সনে মৃত্যু হয়। তাঁহার পুল মহম্মদ থায়ের উল্লা, (মৃত্যু ১২১০ সন)। তাঁহার তৃতীয় পুল মহম্মদ কলীম। ইনি খান বাহাছরের পিতামহ। তিনি হজ করিতে বাইয়া হজ্ব অন্তে ১২৭০ সনে পবিত্র মকা নগরে দেহত্যাগ করেন, তাঁহার সহ্যাত্রী হাজী মফিজদিন তাঁহার টাকা প্রসা ও পোষাকাদি লইয়া দেশে

ফিরিলা সাসিয়া সংবাদ দেন যে মকাশরিকে স্থান ক্রয় করিয়া স্থায়ীভাবে তাঁচার কবর দিয়া নিদর্শন রাথিয়া সাসা চইয়াছে। পরে হজ করিতে যাইয়া এদেশের সনেকে উক্ত কবর দেথিয়া জেয়ারত করিয়া আসিয়া-ছেন । তাঁহার পুত্র মহম্মদ নাজেম, খানবাহাছর সাহেবের পিতা। তাঁহার পাঁচ পুত্র ১। মহম্মদ আর্শাদ আলী ২। গোলাম কাশেম, ৩। আবত্র গণী ৪। আবত্র রব ৫। আবর্ত্রর রজ্জাক এবং পাঁচ কন্তা। তিনি বাণেশ্বরাদি গ্রামে প্রসিদ্ধ খন্দকার বংশে ফয়জদিন মর্ছম সাহেবের কন্তকে বিবাহ করেন। মহম্মদ নাজেম মর্ছম ১৩০১ সনে রমজান মাসে রোজা থাকা অবস্থায় ইহলোক তাংগ করেন।

থানবাহাত্রর আবত্রল গণী ১২৬৫ সনে ১৭ই ফাল্পন শনিবার মাতুলালয়ে বাণেশ্বরাদি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাড়ীতে আরবি শিক্ষা করিয়া এবং ভাঙ্গা হইতে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৭৭ খুষ্টাঙ্গে কলিকাতা মাদ্রাসায় তিনি ভর্ত্তি হন। দেখানে ৫।৬ বংসর অধ্যয়ন করিথা পরে ১৮৮৪ সনে মোক্তারী পাশ করিয়া ফরিদপুর টাউনে আসিয়া praetice করিতে আরম্ভ করেন। অনেক স্থনাম ও যশের সহিত তিনি এই ব্যবসা করিয়াছেন ও বহু অর্থোপার্জ্জন করিয়াছেন। অতিথি ও আগস্ত-কের জন্ম তাঁহার অবারিত দার। বহু ছাত্র তাঁহার বাসায় থাকিয়া ন্থানীয় সুল হইতে পাশ করিয়া গিয়াছে এবং বিদেশী সাকারী কর্মচারীগণও অনেকেই অবস্থান করিয়া গিয়াছেন। অল্লদিনের মধ্যেই তিনি সকলের প্রিয়পাত্র ও বিশ্বাসভাজন হন এবং ফরিদপুর যোসলম'ন-দের মধ্যে অন্তাতম নেতা বলিয়া পরিগণিত হন। তিনিই প্রকৃতপক্ষে क्रिनिश्रत वाञ्च्यान इम्लायिया रुष्टि क्रियाह्न, क्रिनिश्रत हिटेड्सी এম্, ই, স্কুল স্ষ্টিকর্তাদের মধ্যে তিনি একজন প্রধান উত্তোগী, উক্ত স্থলের সমস্ত আদবাব পত্র তিনি তাঁহার নিজ ব্যয়ে প্রস্তুত করাইয়াছেন। উক্ত স্থুল কিছুকাল তাঁহার নিজের বাড়ীতেই ছিল। ফরিদপুর

প্রেস্ তিনি প্রথমে তাঁহার বাসায়ই স্থাপন করিয়াছিলেন। উহা কাঠের প্রেস্ছিল। পরে মন্ত বন্ধুগণের সহযোগিতায় ভাল লোহার প্রেস্ স্থাপন করিয়াছেন। তিনি চিরকালই গরীব, ছংখী ও ক্বয়কদিগের অবস্থার উন্নতির জন্ম চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। মি: জে এন্, রায় ফরিদপুরে ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট্ থাকাকালীন তাঁহারই সাহায্যে ও উত্তোগে থান-বাহাত্র সাহেব একটা দরিদ্র কুটার স্থাপন করেন এবং "কৃষিকথা" নামে একথানি মাসিকপত্র ডিষ্ট্রিক্ট বোডের সাহায্যে স্থাপন ও পরিচালন করেন ! ছঃথের বিষয় এই ছুই কীর্ত্তির একটাও এখন আর নাই। তিনি প্রায় ৩৫ বংসর যাবৎ মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার ও ডিষ্টেক্ট বোর্ডের भिषद ছिल्नि। कथिक वरमवकाल जिनि ফরিদপুর সদর লোকালবোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি প্রথম ফরিদপুরে সমবায় সমিতি সমূহ সৃষ্টি করেন। ফরিদপুর দেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ্ব্যাঙ্ক তিনিই স্থাপন করেন এবং তিনি উহার অবৈতনিক সেক্রেটারী ছিলেন। ফরিদপুর বাজার মদজিদ প্রস্তুতের তিনি সর্ব্বপ্রথম উত্যোক্তা, মৌলবা আফ্ছার উদ্দীন আহাম্মদ ডেপুটা ম্যাজিষ্ট্রেট্ ডেপুটী কালেক্টর মরহুম সাহেবের সহযোগিতার খানবাহাত্র সাহেব মসজিদ নির্মাণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হন ও অল্ল সময়ের মধ্যেই ইট ও চূণের সংগ্রহ করিয়া দেন, পরে মুন্দা জমিকদিন ও মুন্সি ছমিকদিন ফরিদপুরের এই ছুই ধর্মপ্রাণ ভ্রাতা মস্জিদ নির্মাণ কার্য্যের সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করেন এবং তাহাদেরই পরিশ্রম ও অর্থব্যয়ে ফরিদপুর বাজারে পাকা মস্জিদ নির্মাণ স্থসম্পন্ন হয়।

খানবাহাত্ব সাহেব অল্প বয়স হইতেই ধর্মপ্রাণ এবং মোসলম।নীয় সমস্ত কার্য্যকলাপ ও প্রথা বিশেষ পরিশ্রম ও সততার সহিত করিয়া আসিতেছেন। তিনি বিশ্বপ্রসিদ্ধ বোগদাদ শরিফের বড় পীর সাহেবের সাক্ষাৎ বংশধর হজরত শাহ স্থফী মোরশেদ আলী অলকাদেরী (দঃ) সাহেবের পবিত্র হস্তে মুরিদ হইয়াছেন। তিনি নিজ অর্থবায়ে বিখ্যাত লেখক মৌলবী আলাউদ্দিন আহামদ কুত "বড় পার সাচেবের জাবন চরিত", "ওমর চরিত" ও "উপদেশ সংগ্রহ" পৃস্তকাবলী প্রকাশ করিয়াছেন। ফরিদপুরে ন্যারবী ও পার্শি শিক্ষার বিভালয়ের অভাব দেখিয়া তিনি একটা জ্নিয়ার মাদ্রাসা স্থাপন করেন।

তিনি সরকার হইতে ১৯১১ সনের জামুয়ারী মাসে থানসাহেব থেতাব এবং ১৯২১ সনের জামুয়ারীমাসে থান বাহাতর থেতাব প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহা ব্যতীত সাধারণ হিতকর কার্য্যের জন্ত সরকার হইতে মেডাল ও ক্য়েকথানি সাটিফিকেট্ পাইয়াছেন।

খান বাহাত্র আবত্ল গণী মুকস্থদপুর থানার অন্তর্গত বাহাড়াগ্রামের মৌলবী আবত্র রহিম মরহুম সাহেবের কস্তাকে বিবাহ করেন। খান বাহাত্র সাহেবের পাঁচপুত্র। ১। আবত্ল করিম (বি, এল) ২ । আবত্র রহিম (এম্ এ) ৩। আবতল হাকিম ৪। আবতল হালিম (বি. এ) ৫। আবতল আলিম (বি, এ) এবং ৬ কন্তা।

খান বাহাছর সাহেবের প্রথম পুত্র ফরিদপুরে ওকালতি করিতেছেন।

হয় পুত্র আবত্বর রহিম ১৮৯৪ খুষ্টান্দে ১লা ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার ফরিদপুরে জন্মগ্রহণ করেন, ১৯৯৬ সনে প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে ফিলসফিতে

এম্, এ, পাশ করেন ও ১৯১৭ সনে নথেন্তর মাসে ডেপুটা ম্যাজিপ্টেট
ও ডেপুটা কালেক্টর পদে নিযুক্ত হন। তিনি ১৯১৭ সনের ডিসেম্বর
মাসে বেহারের কো-অপারেটিভ্সমিতি সমূহের রেজিষ্ট্রার খান বাহাছর
মোলবী মহিউদ্দান সাহেবের তৃতীয় কন্তাকে বিবাহ করেন। ১৯১৮ সালের

লোভিসেম্বর রবিবার রাত্র ৮॥ ঘটকার সময় ইন্দ্রুয়েঞ্জা রোগে ফরিদপুর
বাসা বাটীতে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

থান বাহাত্রের অস্তান্ত পুত্রগণ সরকারী কাজে নিযুক্ত আছেন।

খান বাহাত্বর সাহেবের প্রথমা কন্তার, ফরিদপুরের বানের্শ্বরদি গ্রামের योनवी (थानकात जाकृत त्रेष माह्यत विजीय श्र्व, योनवी (थान-কার আব্ল হক সাহেবের সহিত বিবাহ হয় (১৩০৭), এই কন্তার মৃত্যুর পর দিতীয় কন্তার সহিত উক্ত খোন্দকার সাহেবের বিবাহ হয় (১৩১২)। তাঁহাদের চুই পুর—থোন্দকার মুরল হক ও খোন্দকার, মহবুবল হক ও তিন কন্তা। তৃতীয় কন্তার এক বৎসর বয়েসে মৃত্যু হয়। চতুর্থ কন্তার সহিত থান সাহেব আব্দুল গফুরের বিবাহ হইয়াছে (১০১৫), পঞ্চম কন্তার সহিত বাহাড়া গ্রামের মৌলবী আদুর রহিম সাহেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র ( থান বাহাছরের জীর ভ্রাতা ) মৌলবী মোবারেক হোসেন সাহেবের একমাত্র সন্তান খান সাহেব আনোয়ার হোসেনের সহিত বিবাহ হইয়াছে (১৩১৭)। থান সাহেব আনোয়ার হোসেন ঢাকা নিজ বাসায়, ১০১নং থাজা স্থার নাজিমুদ্দিন রোডে থাকিয়া বঙ্গীয় কো-অপারেটিভ্ বিভাগে চাকুরী করিতেছেন। কার্য্যক্ষতার জন্ম ১৯৩৪ সনের জুন মাসে তিনি "থান সাহেব" থেতাব পাইয়াছেন। তাঁহার ৪ পুত্র—আমির হোদেন, আশরাফ হোদেন, আহামদ হোদেন, আবুল হোদেন ও ছই কন্তা। থান বাহাত্বর সাহেবের কনিষ্ঠা কন্তার সহিত ফরিদপুরের ফুলস্থতী গ্রামের মৌলবী চৌধুরী আদ্বল আজিজ, সাহেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র মৌলবী চৌধুরী মহাম্মদ ইয়াছিনের বিবাহ হইয়াছে (১৩৩১), উক্ত চৌধুরী সাহেব কলিকাতা ১৭নং হায়াত থান লেনে বসবাস করিয়া নিজ ব্যবদায়ে নিযুক্ত আছেন। তাঁহাদের একপুত্র—মহম্মদ এবাহিম।

খান বাহাত্বর সাহেবের পত্নী অসমান্তা গুণবতী ছিলেন। তিনি ১২৭১ সালে বাহাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১২৮৮ সালে তাঁহার বিবাহ হয়। সেবা, পরিচর্য্যা ও পুরবাসিগণের তত্ত্বাবধানের জন্ম তিনি আদর্শ হইয়া রহিয়াছেন। পবিত্রতা, দয়া, ধর্মে মতি ও মানবের প্রতি অগাধ স্বেহ এবং আত্মীয় স্বজনের প্রতি ভালবাসা ও প্রগাঢ় সহাত্ত্ত্তি তাঁহাকে

বরণীয় করিয়া রাথিয়াছে। ১০২৫ সালে প্রিয়তম পুক্র আন্দুর রহিমের মৃত্যুতে তিনি শোকে অধীর হইয়া এক বৎসর কাল জীবিত ছিলেন। ১০২৬ সালের আশ্বিন মাসের তিনি ফরিদপুরে পরলোঁক গমন করেন। তাঁহার দেহ মুরপুরে পারিবারিক কবর গাহে সমাধিস্থিত আছে।

## भोनवी आवध्न कतिम वि. এन्

থান বাহাছরের জ্যেষ্ঠ পুত্র মৌলবী আবহুল করিম ফরিদপুর বাহারা গ্রামে ১২৯৫ সালের ১৪ই আশ্বিন শনিবার জন্মগ্রহণ করেন। ফরিদপুর জেলা স্কুল হইতে তিনি এণ্ট্রাষ্ণ, হাজারিবাগ সেণ্ট্কলাম্বাস কলেজ হইতে আই, এ, এবং কলিকাতার সেণ্ট্পলস্কলেজ হইতে বি, এ, পাশ করেন। স্লভঃপর বি এল্ পাশ করিয়া তিনি ফরিদপুরে ওকালতী করিতেছেন। তিনি ফরিদপুর মিউ-নিসিপালিটার কমিশনার, সদর লোকাল বোর্ড ও জেলা বোর্ডের সদস্ত। তিনি ফরিদপুর জেলা মুসলমান সমিতির প্রতিষ্ঠাতাও সম্পাদক ছিলেন ও আঞ্জুমান-ই-ইসলামিয়ার ১৯৩৩ সালে সভাপতি হন। ১৯২১ সালে মহামান্য যুবরাজ কলিকাতা লাট প্রাসাদে যে উৎসব (Levee) করেন, তিনি তাহাতে আমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত ছিলেন। প্রথম অসহযোগ আন্দোলনের গোলযোগের সময় তিনি ফরিদপুর জেলের পরিদর্শক ছিলেন। উত্তর ফরিদপুরের মুসলমান কেন্দ্র হইতে তিনি বাঙ্গালার ব্যবস্থাপক সভার সদস্ত হইয়াছিলেন। ১৯৩৫ সালে তিনি সমাটের জুবিলী পদক পারিতোষিক পাইয়াছিলেন। ফরিদপুরে তিনি জনপ্রিয় এবং হিন্দু মুসলমান সকলেই সমভাবে তাঁহাকে শ্রদ্ধা করেন।

১৯০১ সালে ফরিদপুর জেলার কাদিরদি গ্রামের মৌল্বী খোন্দকর

আবহুল ওয়াহেদের একমাত্র কন্তার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। সেই পদ্ধীর মৃত্যু হইলে তিনি ১৯১৯ সালের নবেম্বর মাসে মুর্শিদাবাদ জেলার শাহাপুরের মৌলবী সৈয়দ আবহুল মালেক মরহুম সাহেবের কনিষ্ঠা কন্তাকে বিবাহ করেন। তাঁহার পুত্র—আবু মহম্মদ ফজলুল করিম ও আবহুন্ নাইম এবং ৪ কন্তা।

# খान मार्ट्य भोलवी जावड्रल शकूत

খান সাহেব মোলবী আবছল গফুর ফরিদপুর জেলার মুরপুর গ্রামের योनवी গোলাম কাসেম মরহুমের একমাত্র পুত্র। মৌলবী গোলাম কাদেম ভাঙ্গারপাড় গ্রামে খোন্দকার মফিজদিন আহম্মদ সাহেবের বাড়ীতে ১২৬৩ বঙ্গাব্দের ১০ই বৈশাথ তারিথে জন্মগ্রহণ করেন। হইতে তিনি মাইনর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, তৎপর কলিকাতা মাদ্রাসায় পড়িতে থাকেন। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মোক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৩০১ বঙ্গান্দ পর্য্যন্ত অর্থাৎ তাঁহার পিতা মৌলবী মহম্মদ নাজেম মর্ভ্য সাহেবের মৃত্যু পর্যান্ত তিনি ফরিদপুরে মোক্তারী করিয়াছিলেন। তিনি ফরিদপুর জেলার রাজাপুর গ্রাম নিবাসী ভাঙ্গার উকিল মৌলবী মাহিউদ্দীন সাহেবের কন্তাকে বিবাহ করেন। তাঁহাকে জ্ঞানী বলিয়া সকলেই বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিত। তিনি অতি সচ্চরিত্র ও ধার্ম্মিক লোক ছিলেন। তিনি তাঁহার পিতৃপুরুষের ও নিজ বংশের ইতিহাস সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ১৯০৭ সালে ভিনি কলিকাভায় মারা যান। তাঁহার মৃত দেহ স্বগৃহে আনিয়া পারিবারিক সমাধিস্থলে সমাহিত করা হইয়াছিল। তাঁহার হই কন্তা ছিল, জ্যেষ্ঠ কন্তাটি নিঃসম্ভান অবস্থায় মৃত্যুমুথে পতিত হয়। কনিষ্ঠা কন্তাটির সহিত স্থল সমূহের সাবইনম্পেক্টর মৌলবী তোফাজ্জেল হোসেনের বিবাহ হয়। তাঁহাদের ৬টি পুত্র

—(১) আতিকার রহমণ মহমুদ বি, এ ভেপুটা কালেক্টর (২) ওয়ালিয়ার রহমণ সাদেক (৩) থাালিলুর রহমন সিদ্দিক (৪) ওবিত্বর রহমণ মনস্থর (৫) আমিয়ুর রহমণ মামুন (৬) মসিল্লর রহমণ মাসুদ ও একটা কলা। জ্যেষ্ঠপুত্র আতিকার রহমানের সহিত বাঙ্গালার কো-অপারেটিভ সোসাইটীর রেজিষ্ট্রার খান বাহাছুর মৌলবী আরসাদ আলি সাহেবের কলার বিবাহ হইয়াছে। কলাটির বিবাহ ভেপুটা কালেক্টর খান সাহেব কাজি মাহিউদ্দীন সাহেবের সহিত হইয়াছে।

মৌলবী গোলাম কাসেমের একমাত্র পুত্র খান সাহেব মৌলবী আবছল গফুর ১২৯৬ বঙ্গান্দের ২০শে কার্ত্তিক মঙ্গলবার ফুরপুরে জন্মগ্রহণ
করেন। তিনি পৈতৃক সম্পত্তির পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। তিনি হামিদ্দি ও
ভাঙ্গা ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্টরূপে বিশেষ যোগ্যতার সহিত বহু
বৎসর কার্য্য করিয়াছেন। গবর্ণমেন্ট তাঁহার কার্য্যদক্ষতায় পরিতৃষ্ট
হইয়া গুণের পুরস্কারস্বরূপ তাঁহাকে সাটিফিকেট, ওয়াচ, স্বর্ণাঙ্গুরী, ছড়ি,
ফাউনটেন পেন, পদক ইত্যাদি পারিতোষিক দিয়াছেন। ১৯২৮ সালের
জুন মাসে তিনি 'খান সাহেব" উপাধি পান। তিনি স্থদীর্ঘ পনর
বৎসরকাল ফরিদপুর জেলা বোডের সদস্য ছিলেন।

১৩১৫ বঙ্গান্দের আশ্বিন মাসে তিনি খানবাহাত্তর মৌলবী আবহুল গণির চতুর্থ কন্তাকে বিবাহ করেন। তাঁহার পাঁচ পুত্র (১) আবহুলা জন্ম ১৯১৮ ৩রা জুলাই, মৃত্যু ১৯২১ ২রা জুলাই (২) সামস্থল কাদির (৩) আনওয়ারালকাদির (৪) জুমুন কাদির (৫) বেলন কাদির এবং এক কন্তা।